# বৈদিক উপনিষদ

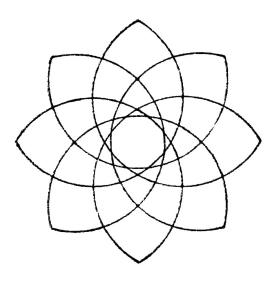

সুবোধকুমার চ**ক্রব**তী



মন্ডল ব্ৰুক হাউস 🏿 ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-১

প্রায় ক্রান প্রায়ণ ৩৬৪ সন প্রকাশক

শ্ৰীস্থনীল মণ্ডল

৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-১

**अक्**मिही

শ্রীগণেশ বস্থ

ব্লক

দ্যাপ্তার্ড ফটো এনগ্রেভিং

১ রমানাথ মজুমদার স্ত্রীট

কলকাতা-১

প্রচ্ছদ মুদ্রণ

ইম্প্রেসন হাউস

৬৪ সীতারাম ঘোষ খ্রীট

কলকাতা-১

ন্ত্ৰক

শ্রীঅন্ধিত কুমার সাউ

নিউ রূপলেখা প্রেস

৬০ পুটুয়াটোলা লেক

কশিকাতা-১।

### ভূমিকা

'বৈদিক উপনিষদ' বারোখানি বৈদিক উপনিষদের সরল অন্থবাদ: বাঙলায় অন্থবাদের অভাব নেই। পৃথিবীর নানা ভাষায় একাধিক উপনিষদের অনুবাদ হয়েছে। দারা শিকোহ্র চেষ্টায় পঞ্চাশটি উপনিষদের পারসীক অমুবাদ প্রকাশিত হয় ১৬৫৬ ঞীষ্টাব্দে। আঁকেভিল ত্যুপেরে ওপ্নেক্হৎ নামে এর লাভিন অম্বাদ করেন ১৮০১ —২ **ঞ্জীষ্টাব্দে**। <mark>বর্তমান ও বিগত শতাব্দীতে জ্</mark>যানও ইংরেজী অ**ন্থবাদ**ও প্রকান শিত হয়েছে। রামমোহন রায়ও ইংরেজীতে অস্থ্রাদ করেছিলেন এবং তিনিই সর্ব-প্রথম বাঙলায় উপনিষদের অভুবাদ করেন। তারপর কেন. কট, ঈশ, মণ্ডুক ও মাণ্ডুক্য—এই পাঁচখানি উপনিষদের বাংলা অন্তুবাদ তিনি করেছিলেন। তারপর হিন্দুশান্ত গ্রন্থে সভ্যব্রত সামশ্রমী ও রমেশচক্র দত্তের উপনিষদ সংগ্রহ আছে। 🕮 অরবিন্দ কেন ও ঈশ এই তৃথানি উপনিধদের অফুবাদ ও ভান্না রচনা করেছেন। সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ঈশোপনিষদের অন্তবাদ প্রকাশ করেন এবং মহেশচক্র বেদান্ত-রত্বের অনৃদিত বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদের সম্পাদনা করেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ এগারথানি উপনিষদের অন্তবাদ করেছিলেন। বস্তমতী সাহিত্য মন্দিরও কয়েকথণ্ডে উপনিষদ গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছেন। কৌষীত্তকি উপনিষদের অহুবাদ আছে প্রফুল্লকান্ত বস্থর এবং অতুলচন্দ্র সেন ছোট উপনিষদগুলির অমুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। এইদব অমুবাদ অবলম্বন করেই বেদের উপনিম ুর্চিত হল। এতে শঙ্কর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রমূথ আচার্যদের ভাষ্মও অন্থসরণ করা ছয়েছে। কিছুদিন পূর্বে যে সব মন্ধ্র শিষ্টাকার বুদ্ধি বিরুদ্ধ ও আপত্তিজনক ও অশ্লীল বলে বর্জন করা হয়েছিল, এতে ভার অফুবাদ দেওয়া হল এখন প্রশ্ন হতে পারে যে 🐃 অমবাদ পাকতে নৃতন অনুবাদের <u>সা</u>থকত<u>া কী</u> গারা মূল উপনিষদ ও ভাল পড়েছেন এ গ্রন্থ তাঁদের জন্ম নয়। কিন্তু যাঁরা উপনিষদ গ্রন্থাবলী গুরুহ বা ত্রোধা মনে করে এগুলিকে এতকাল দূরে সরিয়ে রেখেছেন, তাঁদের কথা তেবেই এই অমুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। এই অন্থবাদ সরল ও সাবলীল করবার জন্ম কিছু অপ্রয়োজনীয় শব্দ ও পুনরাবৃত্তি বর্জন করা হয়েছে। কিন্তু মূল বক্তব্য ধাতে কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয় সে দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জনপ্ৰিয় ও প্ৰচুলিত বাক্য সংস্কৃতে উদ্ধৃত হল পাঠকের রসবোধের জন্ম। এ ছাড়া প্রত্যেকটি উপনিষদের প্রাখন্তে একটি অবভারণা সংযোজিত হল। এতে দেই উপনিষদের সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থ রচনার একমাত্র উদ্দেশ্ত সব উপনিবদের যে অমূল্য বাণী আমাদের দেশের মহাপুরুষ ও মনীষিদের জীবনে রূপাস্তর এনেছে অথবা তাঁদের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে, তা জনসাধারণের কাছেও সহজ ভাষার পৌছক। ভয়ের জিনিষ বলে মনে না হয়ে একে নিজের প্রিয় জিনিষ বলে স্বার মনে হোক।

এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর একটি কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রটি সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, '…আমি এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, যদি সমস্ত উপনিষদাবলী ও সমস্ত শান্ধাদি অকস্মাৎ ভস্মীভূত হয়ে যায়, তাহলে এই মন্ত্রটির জন্ম হিন্দুদের মনে চিরদিন সজীব হয়ে থাকবে।' মন্ত্রটি হল এই জগতে গতিশীল যা কিছু আছে তা ঈশ্বরের বাসের জন্ম অর্থাৎ তাঁরই বারা আছোদিত। ত্যাগ দিয়ে তা ভোগ করবে কারও ধনে লোভ করবে না।—

ঈশা বাস্তমিদং সবং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেল ত্যক্তেন ভূজীথা মা গৃধঃ কম্মস্বিদ ধনম॥

# স্চীপত্ৰ

| উপনিষদ্ পরিচয়                         | :             |
|----------------------------------------|---------------|
| ঋগ্রেদীয় উপনিষদ্                      |               |
| ঐতরেয়                                 | *             |
| স্ষ্টীর কথা                            | > <           |
| জীবের জন্ম                             | > =           |
| আ <b>ন্মা</b> র <b>স্ক্র</b> প         | 2.8           |
| কৌষীত্ৰি                               |               |
| চিত্ৰ-আৰুণি সংবাদ                      | 26            |
| প্রাণতত্ত্ব                            | ٥ د           |
| আশ্তর যজ্ঞ                             | > >           |
| উক্থের প্রশংসা                         | >>            |
| সর্যের স্ক্রতি                         | 22            |
| চ <b>ক্রেস্বতি</b>                     | >>            |
| ব্ৰহ্ম প্ৰকাশ                          | <b>&gt;</b> 8 |
| প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব                     | > a           |
| পিতার পুত্রকৈ সম্প্রদান                | ૨ હ           |
| প্রভৰ্ণন-ইন্দ্র সংবাদ                  | > ૧           |
| নালাকি-অজাতশক্র সংবাদ                  | دو            |
| সামবেদীয় উপনিষদ                       |               |
| কেন                                    | <b>৩</b> ৬    |
| ছা <b>ন্দো</b> গ্য                     | . 82          |
| উদ্গীথ উপাসনা                          | 82            |
| উদ্গীথের আদিকারণ বিচার                 | 89            |
| উ <b>ষস্তি চাক্রায়ণের আখ্যা</b> য়িকা | 86            |
| কুকুরের সামগান                         | a o           |
| সাম উপাসনা                             | <b>e</b> 5    |
| মধুবিক্তা                              | 45            |

|             | ব্ৰন্সচিন্ত                            | <b>6</b> ,0   |
|-------------|----------------------------------------|---------------|
|             | জানশ্রুতি পোত্রায়ন ও বৈকের আগ্যায়িকা | 68            |
|             | সভ্যকাম জাবালের আখ্যায়িকা             | ひじ            |
|             | প্রাণের শ্রেষ্ঠয় ও তার উপাসনা         | 93            |
|             | শ্বেতকেতু প্রবাহণ সংবাদ                | 90            |
|             | অশ্বপতি ও ষড়্বাহ্মণ সংবাদ             | 9 4           |
|             | আরুণি-শ্বেতকেতু সংবাদ                  | ৮২            |
|             | নারদ-দনৎকুমার সংবাদ                    | かる            |
|             | পবলোক ও ব্রহ্মলোক                      | つか            |
|             | প্রজাপতি ও ইক্র বিরোচন সংবাদ           | <b>ે</b> જ    |
|             | ইক্ত প্ৰজাপতি সংবাদ                    | 2 . 7         |
| ক্সম্বৰ্থ য | জুবেদীয় উপনিষদ                        |               |
| তৈথি        | <del>ত্</del> রবীয়                    | \$ > ₹        |
|             | শীক্ষা বল্লী                           | ; o ()        |
|             | ব্ৰহ্মানন্দ বল্লী                      | 770           |
|             | ভৃগু বল্লী                             | 223           |
| कर्ट        |                                        | 22%           |
|             | প্রথম মধ্যায়: প্রথম বন্ধা             | 774           |
|             | দিতীয় বন্ধী                           | 252           |
|             | ভূতীয় বন্ধী                           | \$ <b>2</b> 8 |
|             | দ্বিতায় অধ্যায় : প্রথম বল্লী         | ১২৬           |
|             | দ্বিতীয় বল্লী                         | 259           |
|             | তৃত্তীয় বন্ধী                         | 250           |
| শ্বেত       | <u>াশ্বতর</u>                          | ۶ <i>७</i> ۰  |
|             | প্রথম অধ্যায়                          | 202           |
|             | দ্বিতীয় অব্যায়                       | ১৩৫           |
|             | তৃতীয় অধ্যায়                         | <b>508</b>    |
|             | চতুৰ্থ অধ্যায়                         | 200           |
|             | পঞ্ম অব্যায়                           | 305           |
|             | यह जनार                                | 303           |

#### [ iii ]

| [ 111 )                                |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ক্স বন্ধুবেদীয় উপনিবদ                 |             |
| <b>अ</b> भ                             | :83         |
| বৃহদারণ্যক                             | >84         |
| মানস অশ্বমেধ                           | <b>:</b> 96 |
| পাপের উৎপত্তি ও দেবতাদের অমৃতত্ত্ব লাভ | 395         |
| প্রাণের শ্রেষ্ঠতা                      | 245         |
| প্রমান মজের ন্যাশ্যা                   | 545         |
| স্ষ্টর কথা                             | . ১৫২       |
| সামার কথ।                              | > 68        |
| ব্ৰশ্বজ্ঞান ও আগ্ৰিজ্ঞান               | 200         |
| পধ্বিধ সম্পদ                           | 549         |
| <b>শপ্রি</b> ধ সন্ন                    | > 4 9       |
| প্রজাপতির যোড়শ কলা                    | \$45        |
| লোকত্রয় সম্প্রত্তিকর্ম ও প্রাণব্রত    | ১৬০         |
| নাম রূপ ও কর্ম                         | ১৬১         |
| বালাকি অ <b>জাভশ</b> ক সংবাদ           | ১৬২         |
| মৈত্রেয়া-যাজ্ঞবন্ধ্য সংবাদ            | 369         |
| মধুবিতা                                | 265         |
| জনকের যক্ত ও যাক্তবন্ধ্য সংবাদ         | ১৭২         |
| জনক-যাজ্ঞগন্ধ্য সংবাদ                  | ১৮৬         |
| যাজ্ঞবন্ধ্য-বৈমত্রেয়ী সংবাদ           | 200         |
| <b>রঙ্গ</b>                            | ၁ ေ ဗ       |
| গায়ত্রী মন্ত                          | ২৽৬         |
| স্থ ও অগ্নির <b>স্তব</b>               | 5 o P-      |
| শ্রেষ্ঠত্বের জন্ম ইন্সিয়দের বিবাদ     | 206         |
| আরুণি-প্রবাহ্ন সংবাদ                   | ٤ \$ \$     |
| মন্থ কর্মাদি বিবিধ ক্রিয়া             | > > 8       |
| অথ্য বেদীয় উপনিষৎ                     |             |

557

222

217

প্রথম প্রা

# [ iv ]

|        | দিতীয় প্রশ্ন . | <b>२२</b> 8- |
|--------|-----------------|--------------|
|        | তৃতীয় প্রশ্ন   | २२৫          |
|        | চতুর্থ প্রশ্ন   | २२७          |
|        | পঞ্চম প্রাপ্ন   | २२৮          |
|        | ষষ্ঠ প্রশ্ন     | २२৯          |
| মৃণ্ডক | •               | २७०          |
|        | প্রথম মৃত্তক    | २७১          |
|        | ষিতীয় মৃণ্ডক   | ২৩৩          |
|        | তৃতীয় ম্ওক     | २७৫          |
| মাপুৰ  | र व             | २७१          |

### উপনিষদ্ পরিচয়

উপনিষৎ শক্তি এসেছে উপ + নি যোগে গমন অর্থে সদ্ ধাতুর সঙ্গে কিপ, প্রত্যয় যুক্ত করে। অর্থাৎ নিকটে গমন। যার দ্বারা ব্রহ্মের নিকটে যাওয়া যায়, তারই নাম উপনিষৎ। প্রাচীন আচার্যরা এই শক্তির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ব্যাখ্যা করেছেন—ব্রহ্মবিভার নিকটে উপস্থিত হয়ে নিশ্চয়ের সঙ্গে অমুশীলন করলে অবিভার বিনাশ হয় বলেই ব্রহ্মবিভার নাম উপনিষদ্। উপনিষদ্ শক্তের সঙ্গে আর কয়েকটি শক্তের তুলনা করা যেতে পারে। লোকে একসঙ্গে বসলে তাকে সম্ সদ্ বা সংসদ বলা হয়, চারিদিকে বসলে পরি সদ্ বা পরিষদ্ বলা হয়। উপনিষদ্ শক্তিও একই ভাবে এসেছে। শিয়রা গুরুর নিকটে উপস্থিত হয়ে বৈঠকে বসতেন বলেই উপনিষদ্ এবং এই বৈঠকে বন্ধবিভাকেও উপনিষদ্ বলা হত।

উপনিষদের অন্থ নাম বেদান্ত। বেদের অন্ত অর্থাৎ শেষ ভাগ বলেই এই নাম। উপনিষদের ভাব অবলম্বন করে যে দার্শনিক মত প্রচলিত হয়, তার নামও বেদান্ত বা বেদান্ত দর্শন। বেদ শব্দটি জানা অর্থে বিদ্ধাত্ থেকে উৎপন্ন। তাই এর আক্ষরিক অর্থ জ্ঞান। কিন্তু সাধারণ জ্ঞানকে আমরাবেদ বলিনা, বেদ অল্রান্ত জ্ঞান, অপৌরুষেয়। পুরাকালের সত্যত্রস্তী ঋষিরা এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এই জ্ঞানের কথা বৈদিক সাহিত্যে বিধৃত হয়ে আছে। এই সাহিত্য শুধু ভারতের নয়, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন।

বৈদিক সাহিত্যকে চারটি শাখায় ভাগ করা যায়। স্তব, স্থোত্র বা মন্ত্রের সংকলনকে সংহিতা বলে। ঋথেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ।— এই রকমের সংহিতা। যজুর্বেদের আবার কৃষ্ণ ও শুক্র এই ছটি ভাগ। পরবর্তী কালে গছে রচিত যাগ-যজ্ঞের বিবরণ ও মন্ত্রের ব্যাখ্যাকে বলে ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মবা ব্রহ্মণ, শব্দের অর্থ এখানে বেদ এবং ব্রহ্মণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ আছে বলেই ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে। ঋষেদের ব্রাহ্মণ ঐতরেয় ও কৌষীতকি, সামবেদের ব্রাহ্মণ পঞ্চবিংশ বা তাণ্ডা, বড়বিংশ ও জৈমিনীয়। কৃষ্ণ যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ কঠ ও তৈন্তিরীয়, শুক্ল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ শতপথ এবং অথব্বেদের ব্রাহ্মণ গোপথ। এই সব ব্রাহ্মণে কর্ম ও জ্ঞান এই উভয় বিষয়েরই আলোচনা আছে।

আরও পরে চিস্তার বিবর্তনের সঙ্গে আরণ্যক সাহিত্যের জন্ম। অরণ্যের বিচিত্ত ও পঠিত হত বলেই নাম আরণ্যক। এতে ধর্ম ও জ্ঞান এ ছয়েরই আধ্যাত্মিক আলোচনা আছে। এই সাহিত্যে বিবিধ বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে বিশ্বের রহস্তা ভেদের প্রয়াস খুব স্পষ্ট। ছরুহ বিষয় বলেই অরণ্যের মৃতো নির্জন স্থানে এই সাহিত্য সীমাবদ্ধ ছিল। ঋগ্বেদের ছিটি ব্রাহ্মণের একই নামে ছটি আরণ্যক আছে, কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও শুক্র যজুর্বেদেরও তাই। সামবেদের আরণ্যকের নাম আরণ্যক সংহিতা, আরণ্যক গান ওজৈমিনীয়-উপনিষদ ব্রাহ্মণ। অথব্বেদের কোন আরণ্যক নেই।

আরণ্যকেরও পরে উপনিষদ রচনা আরম্ভ হয়েছিল। অনেক উপনিষদ আরণ্যকেরই অন্তর্গত এবং অরণ্যেই রচিত। এতে দার্শনিক অন্তুসন্ধিৎসা খুবই স্পষ্ট। সমস্ত উপনিষদই যে আরণ্যকের অন্তর্গত তা নয়। সবচেয়ে বড় ব্যতিক্রম হল ঈশ বা ঈশা উপনিষদ। এটি মূল শুক্ল যজুর্বেদেরই চল্লিশতম অর্থাৎ সর্বশেষ অধ্যায়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে মূল বেদেই দার্শনিক চিন্তার নিদর্শন আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদও শুক্ল যজুর্বেদের ব্যক্ষণ শতপথের শেষ চতুর্দশ খণ্ড।

সাধারণ ভাবে বৈদিক উপনিয়দ বারোখানি বলে স্বীকৃত। এগুলি হল ঋষেদের অন্তর্গত ঐতরেয়ও কৌষীতকি, সামবেদের কেন ও ছান্দোগ্য, কৃষ্ণ যজুর্বেদের কঠ তৈতিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর, শুক্র যজুর্বেদের ঈশ ও বৃহদারণ্যক এবং অথব বেদের প্রশ্ন, মুগুক ও মাণ্ড্ক্য। অনেকে মৈত্রী বা মৈত্রায়ণীয় উপনিষদকে কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত বলে মনে করেন। কিন্তু এই উপনিষদখানি তেমন প্রচলিত নয় বলে এই গ্রন্থের অন্তর্ভু করা হল না। দশোপনিষদ কথাটি বেশ প্রচলিত। এই দশখানি

উপনিষদের মধ্যে কৌষীতকি ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদকেও বাদ দেওয়া হয়। এই গ্রন্থে বারোখানি উপনিষদের অনুবাদ দেওয়া হয়। উপনিষদগুলিকে রচনার কাল অনুযায়ী কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। গল্ডে রচিত ঐতরেয়, কৌষীতকি, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয় ও রহদারণ্যক এই পাঁচখানি উপনিষদকে সব চেয়ে প্রাচীন মনে করা হয়। তারপর আংশিক পত্তে রচিত উপনিষদ কেন। সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে পত্তে রচিত কঠ, শ্বেতাশ্বতর, ঈশ, প্রশ্ন ও মৃত্তক—এই পাঁচখানি উপনিষদ আরও পরবর্তী কালে রচিত। সকলের শেষে সবচেয়ে ক্লুজে উপনিষদ্ মাণ্ডুক্য মাত্র বারোটি মস্ত্রের সংকলন। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক

এই তুথানিই বুহদায়তন উপনিষদ। অম্মগুলি নাতিদীর্ঘ। ঈশর মন্ত্রসংখ্যা

আঠারো।

কিন্তু উপনিষদের সংখ্যা অনেক। অনেকে বত্রিশখানি উপনিষদের প্রাধান্তের কথা বলেন। যজুর্বেদের অন্তর্গত মুক্তিকোপনিষদে একশো আটখানি উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। বম্বের নির্ণয়াগর প্রেস থেকে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ঈশাদি বিংশোত্তর শতোপনিষদঃ নামে উপনিষদের একখানি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের নাম থেকেই জ্বানা যায় যে এই সংকলনে একশো কুড়িটি উপনিষদ আছে। ছশো পঁয়ত্রিশটি উপনিষদের নাম পাওয়া গেছে। তাই অনেকে মনে করেন যে এই সংখ্যা ছশো পঞ্চাশেরও বেশি। এর মধ্যে আল্লোপনিষদও আছে। তত্তবোধ স্বামী নাম নিয়ে এক খ্রীষ্টান পাদরী এজুর্বেদ রচনা করেছিলেন।

আল্লোপনিষদ্ রচনার সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত। এই কাহিনী আছে মস্তে খুবং তবারিক নামে একটি গ্রন্থে। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাদশাহ অথর্ববেদের অনুবাদ করতে বলেন বদাউনিকে। বদাউনি এ কাজে অক্ষম হলে ফৈজি ও ইব্রাহিমের উপরে ভার পড়ে। অনুবাদের কাজে তাঁদের সাহায্য করেন শেখ ভাবন নামে দক্ষিণ ভারতের এক ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মাণ। অথর্ববেদে ছটি মন্ত্র আছে—আদলাবৃক্ষেকক। অলাবৃক নিখাতং। এর থেকেই লেখা হয়—আদলাবৃক্ষেককং। অলাবৃক্ষ নিখাতং। এর থেকেই লেখা হয়—আদলাবৃক্ষেককং। আলাবৃক্ষ ভাবনের কৌশলে অনেকেই মনে করেন যে অথর্ববেদে আলার

উল্লেখ আছে এবং তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। একসময়ে আল্লোপ-নিষদও রচিত হয়ে যায়। তার উপসংহার—ইল্লাকবর ইল্লাকবর ইল্লল্লেতি ইল্লাল্লাঃ ইল্লা ইল্লাহ অনাদি স্বরূপা অথবণী শাখাং হু, হুীং জনান্ পশৃন্ সিদ্ধান্ জলচরাণ্ অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট্।

এই কাহিনী থেকেই বোঝা যাবে যে এক সময়ে উপনিষদের মান মর্যাদা ও গুরুছ এত বেশি ছিল যে অনেকেই নিজেদের মত প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের রচিত গ্রন্থকে উপনিষদ বলতে ছিধা করতেন না। এই ভাবেই শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক উপনিষদ রচিত হয়েছে, উপনিষদ নাম হয়েছে যোগ সন্ন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে লিখিত গ্রন্থেরও। জাতিবাদ খণ্ডনের কথা আছে বজ্রস্কাটীকা উপনিষদে। বেদাস্ত বা আধ্যাত্মিক চিন্তার সঙ্গে সম্বন্ধহীন বহু গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে উপনিষদ।

উপনিষদে আত্মবিভার আলোচনা করা হয়েছে কখনও গুরু শিষ্যের প্রশোত্তর ছলে, কখনও বা উপাখ্যানের মাধ্যমে। আত্মাই ব্রহ্ম, তাই আত্মবিষ্ঠাই ব্রহ্মবিছা। ব্রহ্মবিছাকেই পরাবিছাও বলা হয়েছে। যে বিছায় ব্রহ্মকে জানা যায়, তাই পরাবিছা। তাই উৎকুষ্ট। বেদাদি শাস্ত্রের বিছা অপরা, তা নিকৃষ্ট। এই ব্রহ্মবিছা উপনিষদের বিষয়বস্ত বলে এই শব্দের আর এক অর্থ রহস্ত। গুরু নির্বিচারে এই ব্রহ্মবিছা সকলকে দিতেন না। জ্যেষ্ঠ পুত্র বা প্রিয় শিষ্যকে যোগ্য মনে করলেই গোপনে এই বিছা দান করতেন। ব্রহ্মাবিছার অধিকারী হতে নারীর যে কোন বাধা ছিল না, তা গাৰ্গীর কথায় জানা যায়। তিনি যাজ্ঞ-বন্ধ্যের সঙ্গে এই বিষয়ে তর্ক করেছিলেন। জনক প্রমুখ বহু ক্ষত্রিয় রাজা ব্রহ্মবিত্যায় পারদর্শী ছিলেন। শৃক্ত জাতির রৈবস্কওকোন বাধা পাননি। উপনিষদে যে তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে তা হল আত্মার বিশ্বব্যাপকতা ও তার দেহান্তর গ্রহণ, সৃষ্টিতত্বওলয়রহস্য এবং আত্মবিচার ও ব্রহ্মতত্ত্ব। উপনিষদের ভাবধারাকে ভারতের দার্শনিক চিন্তার দ্বিতীয় অবস্থা বলা যেতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে আমরা দেখি যে প্রাকৃতিকশক্তির উপ-রেই দেবছ আরোপ করা হয়েছে। প্রকৃতির কোন শক্তিতে সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখতে পেলেই তাকে দেবতা বলে স্তব-স্তুতি করা হয়েছে বেদের সংহিতা অংশে। এই ভারেই নানা দেব-দেবীর কল্পনা এসেছে। সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, মরুং, উষা প্রভৃতি শক্তিরা এইভাবেই দেবতা হয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এক নিপ্ত্রণ সন্তাকে বিশ্বের মৌলিক শক্তি বলে গ্রহণ করা হল। বেদের ঋষিরাই প্রশ্ন তুলেছিলেন, এই সৃষ্টি কোথা থেকে এল ? কোন্ শক্তি আছে এর পিছনে ? যে শক্তিসমূহ আমরা দেখতে পাই, তার উৎস কোথায় ? বেদের ঋষিরাই এ প্রশ্ন করেছেন এবং উত্তরও দিয়েছেন তাঁরাই।

বচিকিত্বাঞ্চিকিত্যশ্চিদত্র কৰীন্ পৃচ্ছামি বিদ্মনে ন বিদ্বান্।

বি যস্তস্ক্ষর্যালিমা রজাংশুজস্থারূপে কিমপি স্থিদেকম্॥ ১।১৬৪।৬
"আমি অজ্ঞান, কিছু না জেনেই জ্ঞানী মেধাবীদের নিকটে জানবার জ্ঞা
জিজ্ঞাসা করছি। যিনি এই ছয় লোক স্তম্ভন করেছেন, যিনিজ্ঞারহিত
রূপে নিবাস করেন, তিনিই কি সেই এক । এর পরেই আছে, ইনি এক
ংলেও এঁকে বহু বলে বর্ণনা করা হয়।—

একং সদ্বিপ্রা বছধা বদস্তি ০০১।১৬৭।৪৬

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচংকৃত আজাতা কৃত ইয়ং বিস্ষ্টি:।
অর্বাগ্দেবা অস্থা বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব॥ ১০।১২৯।৬
কেই বা প্রকৃতকথা জানে ? কেই বাবর্ণনা করবে ? কোথা থেকে জন্মান ?
কোথা থেকে এ সব সৃষ্টি হল ? দেবতারা এ সব সৃষ্টির পর হয়েছে ?
কোথা থেকে যে হল তা কেই বা জানে ?

এই চিমারই ফসল উপনিষং।

আত্মবিভাই উপনিষদের প্রধান আলোচনার বিষয়। আত্মাশকটি এসেছে অং ধাতু থেকে। এর অর্থ গমন করা বা ব্যাপ্ত করা। যা শরীরের সমস্ত স্থান ব্যাপ্ত করে আছে, তাই আত্মা। কেউ বলেন, ভোজন করা অর্থে আদ্ ধাতু থেকে আত্মা। যা সবকিছু উপভোগ করে, তাই আত্মা। আবার অনেকের ধারণা যে গ্রহণ করা অর্থে আ-দা ধাতু থেকে আত্মা শকটি এসেছে বলে এর অর্থ, এ শব্দ প্রভৃতি বিষয়কে গ্রহণ করে। এই আত্মাই বিশ্বাত্মা এবং বিশ্বাত্মাই সব কিছু ব্যাপ্ত করে আছেন। তাই আত্মবিভাই ব্রহ্ম বিভা। যা সবচেয়ে বড়, তাই ব্রহ্ম। আত্মাই ব্রহ্ম।

তিনি সর্বত্র আছেন। তাঁকে জানলেই সব জানা হয়, তাঁকে জানলেই সব চাওয়া ও পাওয়ার অবসান হয়। আত্মার মৃত্যু নেই। তাই তার পুনর্জন্ম আছে, হুঃখ ভোগ আছে। এই হুঃখ ভোগ থেকে মৃক্তি পেতে হলে কী করতে হবে, তারও আলোচনা আছে উপনিষদে— কিসে অমৃতত্বলাভ হবে, কিসে আনন্দ লাভও ব্রহ্ম লাভ, মৃত্যুকে অতিক্রম করা যাবে কী উপায়ে!

উপনিষদের এই চিস্তা থেকেই ভারতীয় দর্শনের জন্ম। যড়্দর্শন এই চিস্তারই পরিণত রূপ। যড়্দর্শনের কোথাও ঈশ্বর অমুপস্থিত, কোথাও তিনি বিশ্বের মৌলিক তত্বগুলির মধ্যে একটি। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনও ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব। অথচ সমাজে জন্মান্তর গ্রহণ ও কর্মফল ভোগের ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে। তাই এই জন্মবন্ধন থেকে মুক্তির পথ চাই। জ্ঞান-মার্গকেই এই মুক্তির পথ বলা হল ভারতীয় দর্শনে।

কিন্তু এ পথ স্থাম নয়, সাধারণের পক্ষে গ্রহণযোগ্যও নয়। তাই পৌরাণিক সাহিত্যে আর একটি নৃতন পথ আবিষ্কার করা হল—সেভক্তির পথ। ঈশ্বরকে পূর্ণ মহিমায় স্থাপন করে তাঁকেই সমস্ত শক্তির আধার বলে কল্পনা করা হল। তিনি এক, বহু হবার বাসনায় নিজেকে বিভক্ত করে সৃষ্টির লীলায় মেতে উঠেছেন।—

'যে ভাবে পরম এক আনন্দে উৎস্কৃক আপনারে হুই করি লভিছেন স্কুখ, হয়ের মিলন্ঘাতে বিচিত্র বেদুনা

নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচনা।' রবীন্দ্রনাথ, শ্বরণ ২২ এর পরেই নানা দেবদেবীর জন্ম হল, নানা কাহিনী রচিত হল। জনসাধারণ এই ভক্তিবাদ গ্রহণ করল মনে প্রাণে। আজও এই ভক্তির পথই মুক্তির শ্রেষ্ঠ পথ বলে স্বীকৃত। কিন্তু উপনিষদ পাঠের সময়ে মনে রাখতে হবে যে তখনও ভক্তিবাদের জন্ম হয়নি, ভারতীয় দার্শনিকরাও স্বারের অক্তিত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুক্ত করেন নি। উপনিষদের ঋষিরা আত্মাকেই ব্রহ্ম বলে মেনে নিয়েছেন এবং বলেছেন—

'শোন বিশ্বজন,

শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহাস্ত পুরুষ, যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লজ্যিতে পার, অশ্বপথ নাহি।'

উপনিষদ রচনার কাল নির্ণয় করা কঠিন নয়। ঐতিহাসিকরামনে করেন যে প্রাচীন উপনিষদগুলি খ্রীষ্টের জন্মের সাত শো বংসর পূর্বে রচিত হয়েছিল অর্থাৎ বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের জন্মেরও কয়েক শতক পূর্বে। অনেকের বিশাস যে বেদের উপনিষদগুলি ১০০০ খ্রীষ্ট পূর্বান্দের রিতি। কিন্তু ওই সব উপনিষদ পাঠের পর এই ধারণা হয় যে এগুলির রচনাকাল আরও প্রাচীন। বহুদারণাক ও ছান্দোগ্য এই তুথানি বহুৎ আকারের উপনিষদে যে খ্রায়িদের কথা পাওয়া যায়, তাঁরা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের প্রশিষ্ম। প্রধানতম খ্রাষ্টি যাজ্ঞবন্ধ্য ছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শিষ্ম বৈশ্বস্পায়নের শিষ্ম। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কৃষ্ণক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে অর্থাৎ ১৪১৬ খ্রীষ্ট পূর্বান্দে বিভামান ছিলেন। অতএব পরবর্তী শতকই উপনিষদ রচনার কাল বলে নির্দেশ করলে ভূল হবে না। এর অর্থ এই যে বেদের উপনিষদগুলি তিন হাজ্ঞার বৎসরেও বেশি পূর্বে রচিত হয়েছিল।

উপনিষদের দর্শন ও সাধন তব্ব নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। এ সম্বন্ধে নতুন কিছু বলার নেই। ভাষা স্থানে স্থানে ছরহ বলে অর্থ ও ভাববোধে কট্ট হয়। এই জন্ম পুরাকালেই শঙ্কর প্রভৃতি জ্ঞানী আচার্যরা ভাষ্ম রচনা করে গেছেন। তার সাহায্য নিতে হয়। উপনিষদকে সহজবোধ্য করার চেষ্টাতেই এগুলি বর্তমানে অনেকের নিকটেই ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সরল সাবলীল অনুবাদ পড়ে তাদের মর্ম অনুসরণ করা কঠিন হবে না। একেবারে সম্পূর্ণ আয়ন্ত না হলে একাধিকবার পাঠে এর ঐশ্বর্য আবিদ্ধার করা যাবে সহজেই।

উপনিষদে সেকালের একটি সামাজিক চিত্রও পাওয়া যাবে। ব্রহ্মবিদ্যা শুধু ব্রাহ্মণেরই করতলগত ছিল না, ব্রাহ্মণ ঋষিরা ক্ষত্রিয় রাজার নিকটে শিশ্বাদ্ধ গ্রহণ করতে দিখা করতেন না। রাজ্বসভায় ব্রহ্ম তত্ত্বের আলোচনা হত, দেই আলোচনা সভায় গার্গীর মতো ব্রহ্মবাদিনী নারীও যাজ্ঞবন্ধ্যের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হতেন। এ কালে যা শিষ্টাচার বৃদ্ধি বিরুদ্ধ ও আপত্তিজনক অথবা অশ্লীল বলে মনে করা হয়, তা ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে অসন্ধোচে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উপস্থাষ্টির বিষয়টি ঋষিরা একটি যজ্ঞরূপে বর্ণনা করেছেন। এর শুভ ক্ষণ আছে, মন্ত্রও আছে। তবে এর মধ্যে যে ছর্নীভির কথা আছে, তা সমর্থনযোগ্য নয়। মনে হয় যে সেকালে বিবাহপ্রথা সর্বত্র প্রবর্তিত বা সমাজে স্প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং নরনারীর মিলনকে আহার নিজার মতো একটি সাধারণ ব্যাপার মনে করা হত। বিশ্বয়ের বিষয় এই যে যাঁরা ব্রহ্মবিত্যার মতো উন্ধত চিন্তাধারার ধারক ছিলেন, তাঁরাও সমাজের এই সব ছর্নীভি, উপনিষদের অশ্লীলতানিয়েকোন প্রতিবাদ করেন নি। অলনতি বিস্তারেণ।

ওঁ তৎ সং।

ঈশ্ব,

আত্মা:

### ঋ্যেদীয় উপনিষদ

### ১. ঐতরেয়

#### অবতারণা

-ঋথেদের ছটি শাখার একটির নাম ঐতরেয়। মহিদাস ঐতরেয় নামে একজন ঋষি এই শাখা প্রবর্তন করেছিলেন। আচার্য শঙ্কর বলেছেন, ইতরার অপত্য বলে তাঁর নাম ঐতরেয়। আচার্য সায়ন বলেছেন, কোন ঋষির ইতরা নামে এক পত্নীর পুত্র মহিদাস। সেই ঋষি কোন যজ্ঞ সভায় মহিদাসকে উপেক্ষা করে অন্য পত্নীরগর্ভজাত পুত্রকে শিক্ষার জন্ম কোলে নেন। ইতরা তাঁর পুত্রের ম্লান মুখ দেখে কুলদেবতা ভূমির নিকট প্রার্থনা করেন। দেবতার বরেই মহিদাস পণ্ডিত হয়েছিলেন। ইতরা নাম দেখে অনুমান করা হয় যে তিনি শূদ্রা ছিলেন এবং এই-জন্মই পুত্রের নাম মহিদাস। ইনি পৃথিবীর নিকটে শিক্ষালাভ করে নিজের মায়ের নামে ঐতরেয় নাম গ্রহণ করেছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের চল্লিশটি অধ্যায়ে সোম যজ্ঞের বিবরণ। যে অংশ অরণ্যে পাঠ করা হত বলে আরণ্যক নাম, তার পাঁচটি ভাগ। দ্বিতীয় ভাগের চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ এই ভিনটি ভাগ ঐতরেয় উপনিষদ নামে পরিচিত। প্রথম অধ্যায়ে জগতের সৃষ্টির কথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবের জম্মের কথা এবং তৃতীয় অধ্যায়ে পরব্রহ্মের কথা। এই উপনিষদটি গল্পেরচিত এবং অনেকেই একে সবচেয়ে প্রাচীন বলে মনে করেন। জগতের সৃষ্টির কথায় বলা হয়েছে যে আত্মাথেকেই সব কিছুর উৎপত্তি। এক থেকেই তিনি বহু হয়েছেন। প্রথম সৃষ্টি লোক বা ভুবন। অপ্ লোকের সমুক্ত থেকে তিনিদেবতাদের ক্ষুধানিবৃত্তির জম্ম প্রথমে গবাকৃতি, পরে অত্মাকৃতি ও শেষে মনুষ্মাকৃতি পিণ্ড আনলে দেবতাদের তা পছন্দ হল এবং তাঁরা মহুয় পিণ্ডের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় কোটরে প্রবেশ করলেন। ক্ষুধাতৃষ্ণা দেহেরই ধর্ম। এর নিবৃত্তিতে দেহ পুষ্ট হয়।

জীবের জন্ম তিনটি—প্রথমে মাতৃগর্ভে, দ্বিতীয় ভূমিষ্ঠ হবার পর এবং সব শেষে মৃত্যুর পর অমৃতময় লোকে।

শেষ অধ্যায়ে আত্মার স্বরূপের আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃষ্ট জ্ঞান-কেই প্রজ্ঞান বলে। আমাদের চেতনায় এই প্রজ্ঞান বৃত্তিরূপে প্রকাশ পায়। অস্তর ও বহির্জগৎ এই প্রজ্ঞানেরই বিকাশ। প্রজ্ঞানেই সব জীব পরিচালিত হয়। প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।

প্রথম অধ্যায়ে জীবের ক্রমবির্তনের কথা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। তবে স্থাষ্টির ক্রমবিকাশ যে কোন অচেতন জড় শক্তির কাজ নয় এবং ব্রহ্মের এক থেকে বহু হবার ইচ্ছায় হয়েছে, এ কথা এখনও বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয় নি।

#### গ্ৰন্থা রম্ভ

আমি যা ভাবি, আমার কথায় তা প্রকাশ পাক। আমি যা বলি, আমার চিস্তায় তা প্রতিফলিত হোক। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, তুমি আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হও। হে আমার মন ও বাক্য, তোমরা বেদার্থ আনো আমার নিকটে। আচার্যের কাছে আমি যা শুনেছি, তা যেন ভূলে না যাই। আমার দিন রাত অধ্যয়নের যেন বিরাম না হয়। আমি মনে ও কথায় সত্য বলব। ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন আমার আচা-র্যকে। ওঁ শান্তি।

### প্রথম অধ্যান্ত্র স্বষ্টির কথা

আগে শুধু এক আত্মাই ছিলেন, আর কিছুইছিল না। তিনিভাবলেন, আমি লোক সৃষ্টি করব। তিনি সৃষ্টি করলেন অন্তোলোক, মরী চিলোক, মরলোক ওঅপলোক। অন্তোলোক হ্যালোকের উপরে অবস্থিত, হ্যালোকই তার আশ্রয়। অন্তরীক্ষই মরী চিলোক। পৃথিবী মরলোক ও অপ্লোক পৃথিবীর নিচে অবস্থিত। তিনি ভাবলেন, এই সব লোকের জন্ম আমি

লোকপাল সৃষ্টি করব। তিনি জল থেকেই এক পুরুষ উদ্ধার করে তাকে অবয়ব দিলেন। তিনি অস্তের মতো তার মুখ দিলেন, মুখ থেকে বাক, বাকু থেকে অগ্নি। নাসিকার গর্ড ফুটে বেরেল, নাসিকাছয় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে বায়ু। ছই অক্ষি ফুটে বেরোল, অক্ষি থেকে চক্ষু, क्कू (थरक चानिछा। **इ**টि कान कृष्टि दिरहान। कान (थरक खदन এवः শ্রবণ থেকে দিক। ত্বক ফুটে বেরোল। ত্বক থেকে লোম এবং লোম থেকে ওষধি বনস্পতি। তারপর হৃদয় ফুটে বেরোল। হৃদয় থেকে মন, মন থেকে চন্দ্র। নাভিও ফুটে বেরোল, নাভি থেকে অপানবায়ুও তা থেকে মৃত্যু। শিশ্ম ফুটে বেরোল। শিশ্ম থেকে রেত এবং তা থেকেজল হল। এই সব দেবতা সৃষ্ট হয়ে মহাসমুদ্রে পতিত হলেন। তিনিসেই পুরুষকে ক্ষ্ধা ও তৃষ্ণার সঙ্গে সংযোজিত করলেন। ক্ষুধার্ত দেবতারা বললেন, আমাদের আশ্রয় স্থল দিন, যেখানে আমরা অন্ন খেতে পাব। তিনি তাঁদের জন্ম গবাকৃতি পিশু আনলেন। তাঁরা বললেন, না, এ আমাদের জন্ম পর্যাপ্ত নয়। তিনি একটি অশ্ব আনলেন। তাঁরা বললেন, না, এও পর্যাপ্ত নয়। তারপর তিনি একটি পুরুষ আনলেন। তাঁরা বললেন, এই অধিষ্ঠান সত্যিই সুন্দর, এই পুরুষ যথার্থ স্থুকৃত। স্রষ্টা তাঁদের বললেন, তোমরা উপযুক্ত আশ্রয়ে প্রবেশ কর। অগ্নি বাক্ হয়ে মুখে প্রবেশ করলেন, বায়ু প্রাণ হয়ে নাসিকায়, আদিত্য চক্ষু হয়ে অক্ষিতে, দিক সমূহ প্রবণেক্রিয় হয়ে কর্ণে, ওষধি ও বনস্পতিরা লোম হয়ে ছকের মধ্যে, চন্দ্র মন হয়ে হাদয়ে, মৃত্যু অপানবায়ু হয়ে নাভিতে এবং জ্বল দেৰতা শুক্র হয়ে শিশ্নে প্রবেশ করলেন। কুধাও তৃষ্ণা তাঁকে বলল, আমাদেরও অধিষ্ঠান দিন। তিনি তাঁদের বললেন, এই দেবতাদের মধ্যেই তোমা-দের বৃত্তি ভাগ করে দিচ্ছি। তোমাদেরকে এঁদের অংশভাগী করব। এই জম্মই যে কোন দেবতার উদ্দেশে হবি গৃহীত হয়, কুধাওভৃষ্ণাসেই দেবতারই অংশভাগী হয়ে থাকে।

তিনি দেখলেন, এই সব লোক ও লোকপাল সৃষ্টি হয়েছে, এদের জগু অন্ন সৃষ্টি করব। তিনি জলকে উদ্দেশ্য করে সংকল্প করলেন। সেই জলরাশি থেকে একটি মৃতি উৎপন্ন হল। সেই মৃতিই অন্ন। অন্ন উৎপন্ধ

হয়েই তার ভক্ষকদের পিছনে ফেলে যেতে চাইল। আদি পুরুষ তাকে তাকে কথা দিয়ে গ্রহণ করতে চাইলেন, কিন্তু তা পারলেন না। কথা দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে পারলে সমস্ত লোক অন্নের কথা উচ্চারণ করেই তপ্ত হত। তিনি ভ্রাণে তাকে গ্রহণ করতে চাইলেন। কিন্তু তাও পারলেন না। যদি তিনি ছাণে তাকে গ্রহণ করতে পারতেন, তাহলে সকলে অন্ন আত্রাণ করেই তৃপ্তি লাভ করত। তিনি চোথ দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে চাইলেন, কিন্তু তাতেও পারলেন না। তিনি যদি চোথ দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে পারতেন, তবে সমস্ত লোক অন্ন দেখেই ভৃপ্ত হত। তারপর তিনি কান দিয়ে সেই অন্ন গ্রহণ করতে চাইলেন, কিন্তু তা পারলেন না। তিনি যদি তা পারতেন তাহলে সবাই অন্নকে শ্রবণ করেই তৃপ্ত হত। তারপর তিনি অন্নকে হক দিয়ে গ্রহণ করতে চাইলেন, কিন্তু তাতেও পারলেন না। যদি তিনি তা পারতেন, তাহলে সমস্ত লোক অন্ধ স্পর্শ করেই তুপ্ত হত। তিনি মন দিয়েও অন্ধকে গ্রহণ করতে চাইলেন। কিন্তু তা পারলেন না। তিনি যদি তা পারতেন, তবে সমস্ত লোক অন্নেরধ্যান করেই তৃপ্ত হত। তিনি শিশ্ন দিয়েও অন্ন গ্রহণ করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। যদি তিনি তাপারতেন, তবে সবলোকই শিশ্ব দিয়ে অন্ন ত্যাগ করে তৃপ্ত হত। তিনি অপানবায়ু দিয়ে অন্ধ গ্রহণ করতে চাইলেন, এবং তা গ্রহণ করতে পারলেন। এই বায়ুই অল্পের প্রাহক, ইহাই অক্লায়ু। তিনি দেখলেন, আমাকে ছাড়া এরা কী ভাবে চলতে পারে। তিনি ভাবলেন, কোন পথে এতে প্রবেশ করি। তিনি আরও ভাবলেন, যদি বাক শব্দ করে, যদি প্রাণ গন্ধ আভ্রাণ করে, यिन होश नर्शन करत, यिन कान स्थारन, यिन इक ज्लार्श करत, यिन মন ধ্যানে করে, যদি অপান মলত্যাগ করে ও শিশ্ন শুক্রত্যাগ করে, তবে আমি আবার কে? অতঃপর তিনি মূর্ধার কেশ বিভাগ স্থান বিদীর্ণ करत्र मिरे পথে প্রবেশ করলেন। ইহাই প্রসিদ্ধ বিদৃতি নামক দ্বার। এই দ্বার আনন্দদায়ক। তার তিনটি আবাস স্থান, তিনটি স্বপ্ন। ইহা আবাস স্থান, ইহা আবাস স্থান, ইহাই আবাস স্থান। তিনি জাত হয়ে ভূতসমূহ প্রকাশ করলেন। এই দেহে অক্সকারও কথাবঙ্গেছিলেন কি ?

সেই জীব এই পুরুষকেই ব্যাপ্ততম ব্রহ্মরূপে দেখেছিলেন। তাঁকে দেখ-লাম। সেই জন্ম তিনি ইদন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ইদন্দ্র হলেও তাকে ব্রহ্মবিদ্রা পরোক্ষভাবে ইন্দ্রই বলেন।দেবতারাপরোক্ষনামেরই প্রিয়।

## দ্বিতীয় অথায় জীবের জন্ম

আত্মা পুরুষ দেহেই প্রথমে গর্ভ রূপে থাকে। তার সমস্ত অঙ্গ থেকে উৎপন্ন তেজই শুক্র। পুরুষ এই শুক্র নিজের দেহে ধারণ করে এবং যখন সে এই শুক্র স্ত্রীতে সিঞ্চন করে তথন তাকে গর্ভরূপে জন্মদান করে। ইহাই তার প্রথম জন্ম। নিজের অঙ্গের মতো সেই শুক্র স্ত্রীর আত্মভূত হয়ে যায়। সেই জন্ম তা গভিণীকে পীড়া দেয়না। গর্ভে প্রবিষ্ট আত্মাকে সে পোষণ করে। সেই পোষণকারা স্ত্রী স্বামীর পালনীয়া। জন্মের পূর্বে ন্ত্রী সেই গর্ভকে ধারণ করেন এবং জন্মের পরে পিতাই কুমারকে পোষণ করেন। তিনি যে প্রথমে এবং জন্মের পরে কুমারকে পোষণ করেন তার দ্বারা নিজেকেইপোষণ করেন। এই জন্মই লোক সমূহ অবিচ্ছেদে বিভ্যমান থাকে। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়াই জীবের দ্বিতীয় জন্ম। পিতার এই পুত্ররূপী আত্মা পুণ্য কর্ম সম্পাদনের জন্ম পিতারই প্রতি-নিধি হয়। তারপর এই পুত্রের অপর পিতৃরূপী আত্মা কৃতবত্য ও বয়ো-গত হয়ে পরলোক গমন করে। সে এখান থেকে প্রয়াণ করতে করতে পুনরায় জন্ম নেয়। ইহা তার তৃতীয় জন্ম। ঋষি বলেছেন, গর্ভে এসেই আমি সব দেবতার সমস্ত জন্ম সমাক্ জেনেছিলাম। একশো লৌহময় পুরী আমাকে নিচে আবদ্ধ করে রেখেছিল। শ্রেন পাখির মতো বেগে আমি নিৰ্গত হয়েছি। গৰ্ভে শয়ান অবস্থায় বামদেব এই কথা এইভাবে বলেছিলেন। তিনি এইভাবে জেনে এই শরীর বিনাশের পর উপর্ব-লোকে সমস্ত কাম্য বন্ধ পেয়ে সেই স্বৰ্গ লোকে অমৃত হয়েছিল।

# তৃতীর অধ্যার আত্মার স্বরূপ

আমরা যে আত্মার উপাসনা করি, তিনি কে ? সে কোন্ আত্মা, যার দারা লোকে রূপ দর্শন করে, শব্দ শ্রবণ করে, গন্ধ গ্রহণ করে, বাকা উচ্চারণ করে, স্বাহ্ন ও অস্বাহ্ন জানে ? হৃদয় যা মনও তাই। এই হৃটি একই অন্তঃকরণের হৃটি নাম। সংজ্ঞান, আজ্ঞান বিজ্ঞান প্রজ্ঞান মেধা দৃষ্টি ধৃতি মতি মনীযা জুতি স্মৃতি সন্ধন্ন ক্রত্ন অস্থ্ন কাম বশ—এ সমস্তই প্রজ্ঞানেরই বিভিন্ন নাম। ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই প্রজ্ঞানেরই বিভিন্ন নাম। ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি, ইনিই এই সব দেবতা, ইনিই—পঞ্চ মহাভৃত—পৃথিবী বায়্ আকাশ জল ও তেজ, এই সমস্ত ক্ষুদ্র উভচর প্রাণীর তায় প্রাণী বীজ্ঞ সমূহ, স্থাবর জঙ্গনাদি, অগুজ জরায়ুজ ওস্বেদজ প্রাণী, উন্তিদ। ঘোড়া গঙ্গ, মানুষ ও হাতি, অত্য সব প্রাণী ও পাথি, জঙ্গম ও স্থাবর সমূদয় প্রজ্ঞা নেত্র প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত।প্রজ্ঞানই সমস্ত লোকের চালক, প্রজ্ঞাই প্রতিষ্ঠা ও প্রজ্ঞানই ব্রহ্মা। তিনি এই তৈত্ত্য স্বরূপ আত্মা দ্বারা উৎক্রমণ করে স্বর্গলোকে সমস্ত কর্মের ফললাভ করে অমৃত হয়েছিলেন।

ঐতরেয় উপনিষদ সমাপ্ত

# ১. কৌষী**সবি** অবভারণা

ক্ষীতক ঋষির পুত্র কৌষীতক ঋষেদের একটি শাখা প্রবর্তন করেন। কৌষীতক ত্রাহ্মণ তাঁরই রচনা। ত্রিশ অধ্যায়ে বিভক্ত এই ত্রাহ্মণে যজ্ঞের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। নৈমিষারণ্যে যে বিখ্যাত যজ্ঞ হয়েছিল, এই ত্রাহ্মণে তার উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ত্রাহ্মণে কৌষীতক ঋষির নাম পাওয়া যায়, এবং কৌষীতকি উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়েও তাঁর

নামের ডল্লেখ আছে। কোষ।তাক আরণ্যকে পনেরাচ অধ্যায়। ভার মধ্যে তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ এই চারটি অধ্যায়কেই কৌষীতকি উপনিষদ বলে। উপনিষদটি গল্পে রচিত।

এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে ক্ষত্রিয় রাজা গাঙ্গায়নি চিত্র উদ্দালক আরুণি নামের এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পরলোক তত্ত্ব বসছেন। এই ব্রাহ্মণ রাজারপুরোহিত ছিলেন। রাজার এক যজ্ঞ সম্পাদনের জক্ম আরুণি তাঁর পুত্র শ্বেতকেতৃকে পাঠিয়েছিলেন। চিত্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁকে স্থাপন করা যেতেপারে, এমন কোন গুপ্ত স্থানের কথা তাঁর জানা আছে কিনা অথবা যে পথে গেলে পরলোকে এই রকম স্থান পাওয়া যায়, সে পথের কথা তিনি জানেন কিনা। রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে শ্বেতকেতৃ গৃহে ফিরে তাঁর পিতাকে এই কথা বললেন। পিতাও এই উত্তর জানতেন না বলে তিনি রাজার নিকটে গিয়ে এই তব্ব জানতে চাইলেন। নিরহন্ধার ব্রাহ্মণ আরুণিকে ক্ষত্রিয় রাজা গাঙ্গাপুত্র চিত্র পরলোকের কথা বললেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরম ব্রহ্মের কথা ও পিতা পুত্রের স্নেহের কথা আছে। জ্ঞানার্থীর জন্ম তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

তৃতীয় অধ্যায়ে দেবর্ষি ইন্দ্র কাশীর রাজা দিবোদাসের পুত্র প্রতর্গনকে উপনিষদের দর্শন ব্যাখ্যাকরছেন বলে মনে হয়। মানুষ কি ঈশ্বরেরসঙ্গে এক হতে পারে? অধ্যায়ের শেষের দিকে ভেদাভেদের কথা বলাহয়েছে। চতুর্থ অধ্যায় বালাকি-অজাতশক্র সংবাদ। আরুণির মতো বালাকিও রাজা অজাত শক্রকে ব্রহ্মবাদ শেখাতে না পেরে তাঁর কাছেই উপনীত হতে চাইলেন। কিন্তু রাজা ক্ষত্রিয় বলে লোকাচার লঙ্খন করে ব্রাহ্মণ বালাকিকে উপনীত করলেন না। কিন্তু সংক্ষেপে ব্রহ্মবাদ শিক্ষাদিলেন। বৃহদারণ্যকেও এই কাহিনী কিছু ভিন্ন আকারে পাওয়া যায়।

এই উপনিষদটিও খ্ব প্রাচীন। যাজ্ঞবন্ধ্য এক সময়ে যেউদ্দালক আরুণির শিষ্য ছিলেন এবং গুরুশিয়ের মধ্যে একটি বিতর্ক হয়েছিল, বৃহদারণ্যক উপনিষদেই তা পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদেও উদ্দালক-আরুণির উপদেশ আছে এবং কৌষীতক ঋষিরও উল্লেখ আছে। এর থেকেই বলা যায় যে কৌষীতকি উপনিষদ বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্কে রচিত হয়েছিল।

#### গ্রন্থারম্ভ

আমার কথা মনে ও মন কথায় প্রতিষ্ঠিত হোক। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। হে আমার বাক্য ওমন, আমার নিকটে বেদার্থ আনতে সমর্থ হও। আমি যে বেদার্থ শুনেছি, তা যেন আমাকে ত্যাগ না করে। এ দিয়ে আমি দিন ও রাত্রিকে সংযোজিত করব। আমি সত্য ভাবব। সত্য বলব। ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন। তিনি আমার আচার্যকেও রক্ষা করুন। ওঁ শান্তি।

### প্রথম অধ্যায় চিত্র-আরুণি সংবাদ

গাঙ্গের পুত্র চিত্র যজ্ঞ করবার ইচ্ছায় আরুণিকে পুরোহিতরূপে বরণ করলেন। আরুণি নিজের পুত্র শ্বেতকেতৃকে চিত্রের যজ্ঞ করবার জ্বস্থা পাঠালেন। শ্বেতকেতৃ উপবেশন করলে চিত্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে গৌতম পুত্র, জগতে কি এমন কোন গুপ্ত স্থান বা পথআছে যেখানে আপনি আমাকে স্থাপন করতে পারেন ? শ্বেতকেতৃ বললেন, আমি তা জ্ঞানি না, যদি বলেন তো আচার্যকে জিজ্ঞাসা করব। এই বলে তিনি পিতার নিকটে ফিরে এসে বললেন, চিত্র আমাকে এই প্রশ্ন করেছেন। আমি তাঁকে কী উত্তর দেব ? আরুণি বললেন, আমিও এ বিষয়ে কিছু জ্ঞানি না, রাজা চিত্রের সভায় গিয়ে আমরা অধ্যয়ন করে এই বিছা আহরণ করব। অত্যে যেমন আমাদের জ্ঞান দেন, তেমনি চিত্রওদেবেন। চল, আমরা ছজনেই সেখানে যাই। সমিৎ হাতে আরুণি গাঙ্গাপুত্র চিত্রের নিকটে গিয়ে বললেন, আমি শিষ্ম রূপে আপনার নিকটে এসেছি। রাজা চিত্র তাঁকে বললেন, আপনি ব্রশ্বজ্ঞান লাভের যোগ্য, কারণ ব্রাহ্মণঃ বলে আপনার অভিমান নেই। আমুন, বিষয়টি আপনাকে বৃঝিয়ে দিই।

চিত্র বললেন, যারা এই লোক থেকে প্রয়াণ করে, তারা সবাই চক্রলোকে যায়। যারা শুক্লপক্ষে আসে, তাদের প্রাণে আনন্দ সঞ্চার করেন চন্দ্র। কিন্তু যারা কৃষ্ণপক্ষে আসে, তাদের পুনরায় জন্মতে পাঠান। চন্দ্রই স্বর্গের দার। চন্দ্রলোকে থাকতে যে অস্বীকার করে, তাকে তিনি উচ্চতর লোকে পাঠান। যে কিছু বলে না, তাকে বৃষ্টিক্নপে বর্ষণ করেন ·ইহলোকে। সে নিজের কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে কীটপতঙ্গ পাখি সিংহ বরাহ সাপ বাঘ মানুষ বা অক্স কোন দেহে আবার ইহলোকে জন্মায়। সেই অগন্তককে চন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে ? সে তাঁকে উত্তর দেবে, উজ্জল ঋতুস্বরূপ পঞ্চদশ কলাযুক্ত আহুতি-সঞ্চাত পিতৃলোকস্বরূপ চন্দ্র থেকে শুক্ররূপে গৃহীত আমাকে পাঠিয়েছেন পুরুষ কর্তাতে এবং পুরুষ-কর্তা আমাকে শুক্ররূপে মাতৃগর্ভে সেচন করেছেন। জন্মগ্রহণ করে আমি শরীর ধারণ করেছি। আমার বয়স পিতার বয়সের মতোই বারো বাতেরো মাসের বংসরে গোনা হতে লাগল। ব্রহ্মজ্ঞান বা তার প্রতিকৃদ জ্ঞান লাভের জ্বন্সই আমার এই জন্ম। তাই অমৃত্ত্ব লাভের জ্বন্সই আপনারা আমার জীবন পোষণ করুন। সভ্য ও তপস্থায় আমি ঋতুস্বরূপ এবং ঋতুজাত। আমি কে ? আমিই ভুমি। অতঃপর চন্দ্র তাকে উপ্বলোকে পাঠালেন।

তিনি এই দেবযান পথে প্রথমে অগ্নিলোকে আসেন। পরে তিনি বায়-লোক আদিত্যলোক বরুণলোক ইন্দ্রলোক প্রজাপতিলোক হয়ে ব্রহ্মলোক আসেন। সেখানে আরু নামে হ্রদ, যেষ্টিহা মুহূর্ত সমূহ, বিজরা নদী, ইল্য বৃক্ষ, সালজ্ঞ্য নগর ও অপরাজিত নামে নিবাস আছে। ইন্দ্র ও প্রজাপতি তাঁর দ্বাররক্ষী। সেখানে বিভূ নামে সভাগৃহ ও তার মধ্যে বিচক্ষণা নামে বেদী ও অমিতৌজা নামে পালম্ব আছে। মানসী প্রিয়াও চাক্ষ্মী প্রতিরূপা সেখানে জগৎকে ফুলের মতো চয়ন করেন।আরও বাঁরা আছেন, তাঁরা হলেন অস্বা অস্বায়বী অপ্ররাও অম্বয়া নদী। ব্রহ্মানে কোনে কোনী এলে ব্রহ্মা তাঁর সম্বন্ধে বলেন, আমার যোগ্য সম্মানে তাঁকে সত্বর অভ্যর্থনা কর। ইনি বিজরা নদী পেরিয়ে এসেছেন

ৰলে আর জরাগ্রস্ত হবেন না।

পাঁচশো অপরা তাঁর নিকটে আদেন—একশো কেশর কুছুমা দিচুর্গ হাতে, একশো বস্ত্র হাতে, একশো ফল হাতে, একশো অপ্পন হাতে ও একশো মালা হাতে। তাঁরা তাঁকে বস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কুত করেন। এইভাবে অলঙ্কুত হয়ে ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মার দিকে অগ্রসর হন। আর হুদের নিকটে এদে তিনি মন দিয়ে তা পার হন। যাঁরা ব্রহ্মবিদ নন, তাঁরা সেখানে নিম-জ্জিত হন। তারপর তিনি যেষ্টিগা মুহূর্তদের নিকটে এলে তারা পলায়ন করে। তিনি বিজরা নদীর নিকটে এসে মন দিয়ে নদী পার হন। তিনি তাঁর স্কৃতিও ছুকৃতি সেখানে বিসর্জন দেন। তাঁর প্রিয় জ্ঞাতিরা স্কৃতিও অপ্রিয়রা ছুকৃতি গ্রহণ করে। রথে গমনকারী যেমন রথের চাকা পর্যবেক্ষণ করেন, তেমনি করে তিনি পর্যবেক্ষণ করেন দিন ও রাত্রি। এইভাবে তিনি সুকৃতি ও ছুকৃতি হুকৃতি ও সমস্ত ছুল্বভাব শুধু পর্যবেক্ষণ করেন এবং সুকৃতি ও ছুকৃতি হুকৃতি ও সমস্ত ছুল্বভাব শুধু পর্যবেক্ষণ করেন এবং সুকৃতি ও ছুকৃতিহীন হয়ে ব্রহ্মার অভিমুখে যান।

ইলা বৃক্লের নিকটে এলে ব্রহ্মগন্ধ তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে। সালজা নগরের নিকটে এলে তাঁত ব্রহ্মরস প্রবেশ করে। দাররক্ষী ইন্দ্র গুপ্রজ্ঞান পতির নিকটে এলে তাঁরা সরে যান। তিনি বিভূ নামের সভাস্থলে উপস্থিত হলে ব্রহ্মযশ তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে। তিনি বিচক্ষণা নামে সভার মধ্যবেদীর নিকটবর্তী হন। বেদীর সম্মুখে ছই পাদ বৃহৎ ও রথস্তর সাম, শৈত্য ও নৌধস এই ছই সাম পিছনের ছই পাদ। বৈরূপ ও বৈরাজ এই ছই সাম তার দক্ষিণ উত্তরপ্রাস্ত এবং পূর্ব-পশ্চিম প্রাস্ত শাক্কর ও রৈবত নামের ছই সাম।

ইহাই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা দিয়েই তিনি সমাক দর্শন করেন। তারপর অমিতিজা নামে পালক্ষের নিকটে যান। ইহা প্রাণ। অতীত ও ভবিয়াং এর সামনের ছই পাদ। পিছনের ছই পাদ শ্রী ও ইরা। বৃহং ও রথস্তর সাম এর দক্ষিণ উত্তর প্রান্ত, শীর্ষ ও পদ প্রান্ত ভব্দ ও যজ্ঞায়ঞীয় সাম। ঋক্ ও সান মন্ত্রসমূহ পূর্ব-পশ্চিমের দৈর্ঘ পট্টিকা, উত্তর দক্ষিণের প্রস্তু পট্টিকা যজুর্মন্ত্রসমূহ। চন্দ্রকিরণ এর গদি, উদ্গীথ চাদর ও উপাধান শ্রী। ব্রহ্মা সেখানে আসীন। জানী ব্রহ্মবিদপ্রথমে এক পদ আরোহণ করলে ব্রহ্মা

প্রান্ন করেন, ভূমি কে ? উত্তরে তিনি বলেন, আমি ঋতু, আমি কাল-সন্তুত। অনস্ত কারণ থেকে উংপন্ন জ্যোতি, সংবংসরের তেজ ও সকল বস্তুর আত্মা। তুমিও সর্বভূতের আত্মা। তুমিও যে আমিও সে। ব্রহ্মা বলেন, আমি কে ? ব্ৰহ্মবিদ বলেন, সত্য। সত্য কী ? যা দেবগণ ও প্রাণসমূহ থেকে ভিন্ন তা সং। যা দেবগণ ও প্রাণ, তা ত্য। এই শব্দে যা কিছু আছে, তার সবই সভ্য। তুমিই এই সমস্ত। তিনি তথন তাঁকে বলেন। ঋক্ শ্লোকে এই রকম বলা হয়েছে। যজুর্বেদ যাঁর উদর, সামবেদ যাঁর শির, ঋগ্রেদ যাঁর মূতি, তিনি অব্যয়

বলে বিজেয়। তিনি মহান ব্রহ্মময় ঋষি।

ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, কেমন করে তুমি আমার পুংনামসমূহ পেলে ? बक्कविष वललान, প्रान बिरा ।

কেমন করে স্ত্রীনামসমূহ १-বাক্য দিয়ে।

কেমন করে নপুংসক নামসমূহ १ -- মন দিয়ে।

গন্ধ ?--নাক দিয়ে।

রূপ १—চোখ দিয়ে।

· শব्দ १ - कान मिर्यू।

অমুরস ?-জিহ্বা দিয়ে।

কর্ম !-- তুই হাত দিয়ে।

সুখ ত্রংখ ? —শরীর দিয়ে।

আনন্দ, রতি, প্রজাতি १—উপস্থ দিয়ে।

গতি १-- পা দিয়ে।

চিন্তা, জ্ঞান ও কামনা ?—প্রহ্ঞা দিয়ে।

অতঃপর ব্রহ্মা তাঁকে বলেন, এই যে আমার জলময় লোক, এখন এ ভোমার। যিনি এ'সব জানেন, তিনি ব্রহ্মের জয় ও তাঁর ব্যাপ্তি লাভ করেন।

# ৰিতীয় অধ্যায় প্ৰাণতত্ত্ব

কৌষীতকি বলেন, প্রাণই ব্রহ্ম। মন এই প্রাণব্রহ্মের দূত, বাক্ পরি-বেষণ কর্তা, চোখ রক্ষক ও কান সংবাদশ্রাবক। প্রাণব্রহ্মের জ্বন্থ এই-সব দেবতা অ্যাচিতভাবে উপহার আহরণ করেন। এই ভাবেই সমস্ত প্রাণী অ্যাচিত ভাবে তাঁর জ্বন্থ উপহার আনে। যিনি এ কথা জানেন, তাঁর উপনিষদ অর্থাৎ ব্রত হল যাজ্ঞা করবে না। কোন ব্যক্তি প্রামে ভিক্ষা করে কিছু না পেয়ে বসে পড়ে বলে, আমি এদের দান গ্রহণ করব না। তখন যারা তাকে প্রত্যাখ্যান ক্রেছিল, তারাই আবার তাকে ডাকে। অ্যাচকের এই ধর্ম। অন্থ্রাও তাকে ডেকে বলে, তোমাকে দান করব।

পৈক্ষ্য বলেন, প্রাণই ব্রহ্ম। এই প্রাণব্রহ্মের বাকেব পরে চোখ, চোখের পরে কান, কানের পরে মন ও মনের পরে প্রাণ। এইসব দেবতা প্রাণ-ব্রহ্মের জম্ম অ্যাচিতভাবে উপহার আহরণ করে। যিনি একথা জানেন, তার জন্ম সমস্ত প্রাণী উপহার আনে। তার ব্রত, যাক্রা করবে না। কোন ব্যক্তি গ্রামে ভিক্ষা না পেয়ে বসে এবং বলে, আমি এদের কোন দ্বো নেব না। তথন যারাই তাকে আগে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারাই বলে. আমবা তোমাকে দান করব। এ হল অ্যাচকের ধর্ম। অ্যারাও তাকে ডেকে বলে, তোমাকে দান করব।

তারপর একধন প্রাপ্তির উপায় বলা হচ্ছে। কেউ যদি একধন পেতে চান, তবে তিনি পূর্ণিমা বা অমাবস্থায় অথবা শুক্লপক্ষে বা পূণ্য নক্ষত্রে যথাবিবি অগ্নি প্রতিষ্ঠা করে পরিষ্কৃত মাটিতে কুশ বা দূর্বা ছড়িয়ে মন্ত্র-পৃত জ্বল সিঞ্চন করে দক্ষিণ জানু পেতে ক্রব চমস বা কাংস পাত্র দিয়ে যত আছতি দিয়ে বলবেন, বাক্ দেবতা অভীষ্ট দেন, অমুকের নিকট থেকে তিনি আমার জন্ম এই আনুন। তাঁকে স্বাহা। চক্ষু দেবতা অভীষ্ট দেন, অমুকের নিকট থেকে তিনি আমার জন্ম এইআনুন। তাঁকে স্বাহা।

কর্ণ দেবতা অতীষ্ট দেন, অমুকের নিকট থেকে তিনি আমার জক্ত এই আহুন। তাঁকে স্বাহা। মন দেবতা অতীষ্ট দেন, অমুকের নিকট থেকে তিনি আমার জক্ত এই আহুন। তাঁকে স্বাহা। প্রজ্ঞা দেবতা অতীষ্ট দেন, অমুকের নিকট থেকে তিনি আমার জক্ত এই আহুন। তাঁকে স্বাহা। তারপর ধ্মের গন্ধ আত্রাণ করে যজ্ঞের হৃতে অক্ত লেপন করে সংযত বাক হয়ে থাবেন, নিজের ইচ্ছার কথা বলবেন অথবা দৃত পাঠাবেন। নিশ্চয়ই তিনি নিজ অতীষ্ট লাভ করবেন

এরপর বলা হচ্ছে দৈব অভিলাষ সদ্ধি। প্রাণবিদ ব্যক্তি যদি কোন পুরুষ বা স্ত্রীর প্রিয় হতে চান, তবে কোন পুণ্য দিনে অগ্নি স্থাপন করে আগের মতো ঘৃতাহুতি দেবেন, তোমার বাক্য আমাতে আহুতি দিচ্ছি, তাকে স্বাহা। তোমার প্রাণকে আমাতে আহুতি দিচ্ছি, তাকে স্বাহা। তোমার চোথ আমাতে আহুতি দিচ্ছি, তাকে স্বাহা। তোমার মন আমাতে আহুতি দিচ্ছি, তাকে স্বাহা। তোমার প্রজ্ঞাকে আমাতে আহুতি দিচ্ছি, তাকে স্বাহা।

তাবপর সাবিক ধ্মের গন্ধ আত্মাণ করে যজ্ঞের হৃতে অঙ্গ লেপন করে সংযত বাক হয়ে নিজের সাধ্য বিষয়ের নিকটে যেতে চেষ্টা করবেন ও তার সংস্পর্শ পেতে চাইবেন অথবা বাতাসে সম্ভাষণ করে অপেক্ষা করবেন। এইভাবেই অভীষ্ট ব্যক্তিদের প্রিয় হন ও তাঁরা তাঁকে শ্বরণ করেন।

#### আন্তর যজ

এরপর প্রতিদিনের অনুষ্ঠিত সংযমের কথা বলা হচ্ছে। জ্ঞানীরা একে
আন্তর অগ্নিহোত্র বলেন। মানুষ যতক্ষণ কথা বলে, ততক্ষণ সে প্রাণনক্রিয়ায় সমর্থ হয় না। সে তখন বাক্কে প্রাণে আছতি দেয়। যতক্ষণ
মানুষ প্রাণন-ক্রিয়া করে, ততক্ষণ সে কথা বলতে পারে না। সে তখন
বাক্কে প্রাণে আহতি দেয়। এই অনম্ভ ও অমৃত আহতি সে জাগ্রত বা
নিজিত অবস্থায় নিরম্ভর অবিচ্ছিন্ন ভাবে হোম করে। আর্থে স্বনশ্বর
আহতি আছে, তা কর্ম সম্বন্ধীয়। পুরাকালে সেইজন্মই সাধকেরা এইস্বনশ্বর অগ্নিহোত্র হোম করতেন না।

### উক্ষের প্রশংসা

শুক্ ভূসার মুনি বলেন, উক্থই ব্রহ্ম, তাঁকে ঋক্ রূপে উপাসনা করবে।
সকল প্রাণী তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলে অর্চনা করে। তাঁকে যক্ত্রুং রূপে উপাসনা
করবে। তাঁকে শ্রেষ্ঠ ভেবে সকল প্রাণী তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়। তাঁকে সাম
রূপে উপাসনা করবে। সকল প্রাণী তাঁকে শ্রেষ্ঠ ভেবে নমস্কার করে।
তাঁকে শ্রীরূপে, যশ রূপে ও তেজ রূপে উপাসনা করবে। ইহা যেমন
শ্বতির মধ্যে তেমনি যিনি একথাজানেন তিনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শ্রীমংতম যশ্বিতম ও তেজবিতম হন। তাঁর কর্মময় আত্মাকে অধ্বর্যু সংস্কৃত
করেন ও যজুর্বেদীয় কর্মকে চয়ন করেন। হোতা ঋগ্ বেদীয় কর্মকে
যজুর্বেদীয় কর্মে ওউদ্গাতা সামবেদীয় কর্মকে ঋগ্ বেদীয় কর্মে বয়ন
করেন। তিনি ত্র্যী বিস্থার আত্মা। ইনিই তাঁর আত্মা। যিনি এসব জানেন,
তিনি হন প্রাণরূপী আত্মা।

### সুর্যের স্থতি

অতঃপর সর্বজিৎকৌষীতকির তিনটি উপাসনা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। যজ্ঞো-প্রবীত ধারণ করে তিনি তিনবার জল আচমন ও পাত্রথেকে জল সেচন করে উদীয়মান সূর্যের উপাসনা করেন, বর্গ, আমার পাপ বিনাশ কর। তিনি এইভাবে মধ্যাক্ত সূর্যের উপাসনা করেন, তুমি উন্ধর্গ, আমার পাপ সবিশেষে বিনাশ কর। এইভাবেই তিনি অস্তগামী পূর্যের উপাসনা করেন, তুমি সংবর্গ, আমার পাপ সম্যক বিনাশ কর। দিনে রাতে তিনি যে পাপ করেন, তা সমস্তই দূরীভূত হয়। যিনি এইরূপ জেনে এইভাবে সূর্যের উপাসনা করেন, তিনি তাঁর কৃত পাপ থেকে মুক্ত হন।

#### চন্দ্রের স্ততি

তারপর প্রতি অমাবস্থায় উপবীতে আরত হয়ে পশ্চিমে দৃশ্যমান চক্রকে
্র্ইভাবে উপাসনা করবেন। ছটি হরিং দ্বা এই বলে নিবেদন করবেন,
্রেন, অমুন্যি সুসীম স্থাদয় আকাশের চক্রমণ্ডলে অঞ্জিত, তার প্রসাদে

পুরশোকে আমি যেননা কাঁদি। যে এই উপাসনা করে,তার সস্তান তার আগে প্রাণত্যাগ করে না। যার পুর জন্মছে, তার জক্মই এই উপাসনার বিধি।যার পুর জন্মায়নি, সেবসবে হে সোম, তুমি আপ্যায়িত হৎ, তোমাতে বল সঞ্চারিত হোক, তোমার সমস্ত হগ্ধ অন্ধজীবী সন্তানের নিকটে আমুক। আদিত্যরা যে কিরণ আপ্যায়িত করেন, তিনি এই তিনটি শ্বক্ মন্ত্র জপ করে বলবেন, যে আমাদের ছেষ করে, তাকে আমাদের প্রাণ সন্তান ও পশু দিয়ে আপ্যায়িত কোরো না। আমরা যাকে দ্বেষ করি, তার প্রাণ সন্তান ও পশু দিয়ে আমাদের আমাদের আপ্যায়িত কর। আমি ইন্দ্রের আবর্তন অনুসরণ করি। আমি আদিত্যের আবর্তন অনুসরণ করি। এই বলে তিনি তাঁর দক্ষিণ বাহু আবর্তন করবেন।

তারপর পূর্ণিমায় এইভাবেই পূর্বে দৃশ্যমান চল্রের উপাসনা করবেন, তুমি দীপ্তিমান সোম, তুমি বিচক্ষণ, পঞ্চমুথ প্রজাপতি। ব্রাহ্মণ তোমার এক মৃথ, সেই মুখে তুমি রাজাদের ভক্ষণ কর, আমাকে কর অল্লাদ অর্থাৎ অল্লভোজী। ক্ষত্রিয় ভোমার এক মুথ, সেই মুখে তুমি বৈশ্যকে ভক্ষণ কর, আর আমাকে কর অল্লাদ। শ্যেন পাথি ভোমার এক মুথ, সেই মুখে তুমি পাথিদের ভক্ষণ কর আর আমাকে কর অল্লাদ। অগ্নি ভোমার এক মুখ, সেই মুখে তুমি এই লোক ভক্ষণ কর আর আমাকে কর অল্লাদ। তোমার পঞ্চম মুখে তুমি সর্বভূত ভক্ষণ কর, আর আমাকে কর অল্লাদ। তোমার পঞ্চম মুখে তুমি সর্বভূত ভক্ষণ কর, আর আমাকে কর অল্লাদ। আমাদের প্রাণ সন্থান ও পশুদের বিনাশ কোরো না। যে আমাদের ছেষ করে বা আমরা ছেষ করি যাকে, তার প্রাণ সন্থান ও পশুদের বিনাশ কর। ভোমার দৈবী আবর্তন অন্ধসরণ করি। এই বলে দক্ষিণ বাস্থ চালনা করেন-।

তারপর উপবেশন করে জায়ার হৃদয় স্পর্শ করে বলেন, হে শোভনে, তোমার হৃদয়ে সন্থানের জন্ম যে অমৃত আছে. আমি তা জানি। তার জ্বস্থ আমি যেন সন্থান জনিত হঃথে রোদন না করি। এতে তার সন্তা-নের মৃত্যু আগে হবে না।

প্রবাস থেকে ফিরে পুত্রের মস্তক আত্মাণ করে বলবেন, পুত্র, তুমি আমার সর্বাঙ্গ সম্ভূত, হৃদয়জ্ঞাত, তুমি আমার আত্মা। শত বংসর তুমি জীবিত থাকো। এইবলে পুত্রেরনাম উচ্চারণ করে পুনরায় বলবেন, তুমি পাষাণ হও, কুঠার হও, সবার প্রিয় হও সোনার মতো। পুত্র, তুমিই তেজ। শত বংসর তুমি জীবিত থাকো। এই বলে পুত্রের নাম উচ্চারণও তাকে আলিঙ্গন করে বলবেন, কল্যাণের জহ্য প্রজাপতি যেমন সন্থানদের আলিঙ্গন করেছিলেন, তেমনি আমি তোমাকে আলিঙ্গন করছি। তারপর পুত্রের ডান কানে এই মন্ত্র জপ করবেন, হে ক্রতগামী ইন্দ্র, একে শ্রেষ্ঠ ধন দাও। বাম কানে বলবেন, বংশের ধারা ছিন্ন কোরো না, ব্যথা পেও না। শত বংসর জীবিত থাকো। তোমার নাম ধরে আমি তোমার মাথা আত্রাণ করছি। এই বলে তিনবার মন্তক আত্রাণ করবেন ও বলবেন, গাভীর হিংকারের সঙ্গে তোমার উদ্দেশ্যে হিং শব্দ উচ্চারণ করছি। এরপর তার মাথায় তিনবার হিং শব্দ উচ্চারণ করবেন।

#### ব্ৰহ্ম প্ৰকাশ

এইবারে দেবতাদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। অগ্নি যথন প্রজ্ঞালিত হন, তখন ব্রহ্মই প্রকাশিত হন। অগ্নি না জললে তিনি তিরোহিত হন। তাঁর তেজ আদিত্যে যায় এবং প্রাণবায়ুতে মিলিত হয়। আদিত্য দৃষ্ট হলে ব্রহ্মই দীপ্যমান হন এবং তিনি দেখা না গেলে ব্রহ্ম তিরোহিত হন। তাঁর তেজ চল্রে যায় এবং প্রাণবায়ুতে মিলিত হয়। চন্দ্র দৃষ্ট হলে ব্রহ্মই দীপ্যমান হন এবং যখন তাঁকে দেখা যায় না, তখন তিনি তিরোহিত হন। তাঁর তেজ বিছ্যুতে ও প্রাণবায়ুতে প্রবেশ করে। যখন বিছ্যুত চমকায়, তখন ব্রহ্মই দীপ্যমান হন এবং বিছ্যুত্ত না চমকালে তিনি তিরোহিত হন। তখন তাঁর তেজ বায়ু ও প্রাণবায়ুতে যায়। এইসব দেবতা বায়ুতে প্রবেশ করে বায়ুতেই বিলীন হন। কিন্তু বিনাশপ্রাপ্ত হন না। পুনরায় তাঁরা উথিত হন। দেবতা সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলা হল।

এরপর অধ্যাত্ম কথা বলা হচ্ছে। কেউ যথন কথা বলে, তখন ব্রহ্মই প্রকাশ পান। যথন কথা বলে না, তখন তিনি তিরোহিত হন। তার তেজ চোখে যায় এবং প্রাণবায়ু প্রাণে, মিলিত হয়। কেউ যখন চোখ দিয়ে দেখে, তখন ব্রহ্মই দীপ্যমান হন। যখন দেখে না, তখন তিনি অস্তর্হিত হন। চোখের তেজ কানে যায়, প্রাণবায়ু প্রাণে। যখন কেউ কান দিয়ে শোনে, তখন ব্রহ্মই দীপ্যমান হন। যখন শোনে না, তখন জিনি তিরোছিত হন। তাঁর তেজ মনে যায় এবং প্রাণবায়ু প্রাণে। যখন কেউ মন দিয়ে ধ্যান করে, তখন এই ব্রহ্মই প্রকাশ পান। যখন ধ্যান করে না, তখন তিনি তিরোহিত হন। তাঁর তেজ প্রাণে মিলিত হয় এবং প্রাণবায়ু প্রাণে। এইসব দেবতা প্রাণে প্রবেশ করে প্রাণেই বিলীন হন, কিন্তু বিনাশপ্রাপ্ত হন না। তাঁরা পুনরায় উপ্তিত হন। যিনি এই তত্ত্ব জানেন, তাঁকে উত্তর ও দক্ষিণের ছই পর্বত চূর্ণ করার চেষ্টা করেও বার্থ হয়। যারা তাঁকে দেষ করে ও তিনি যাদের দ্বেষ করেন, তারা চতুর্দিকে বিনষ্ট হয়।

### প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব

এইবারে প্রাণের শ্রেষ্ঠ স্বীকার করা হচ্ছে। দেবতারূপী ইন্দ্রিয়রা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের জক্ষ বিবাদ করতে করতে শরীর থেকে বেরিয়ে পড়ল। শরীর তথন কাঠের মতো পড়ে রইল। যথন বাক্ এই মৃতবং শরীরে প্রবেশ করল, তথন শরীর বাক্ দিয়ে কথা বলিয়ে শুয়ে রইল। তারপর চোখ শরীরে প্রবেশ করলে শরীর বাক্ দিয়ে কথা বলিয়ে ওচোখ দিয়ে দেখিয়ে পড়ে রইল। তারপর কান শরীরে প্রবেশ করল। শরীর তথন বাক্ দিয়ে কথা বলিয়ে, চোখ দিয়ে দেখে ও কান দিয়ে শুনে শুয়েই রইল। তারপর মন শরীরে প্রবেশ করলে শরীর বাক্ দিয়ে কথা বলিয়ে, চোখ দিয়ে দেখে ও কান দিয়ে শুনে শুয়েই রইল। তারপর মন শরীরে প্রবেশ করলে শরীর বাক্ দিয়ে কথা বলিয়ে, চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে ও মন দিয়ে ধ্যান করেও অচেতন অবস্থায় পড়ে রইল। তারপর প্রাণ এতে প্রবেশ করল, আর তথনই শরীর উঠে বসল। দেবতারা তথন প্রাণকেই শ্রেষ্ঠ জেনে তাকেই প্রজ্ঞাত্মা রূপে সম্যক অর্ভব করে সবার সঙ্গে লোক থেকে চলে গেলেন। তাঁরা বায়্ প্রতিষ্ঠ ও আকাশাত্মা হয়ে স্বর্গে গেলেন। যেখানে এই দেবতারা আছেন, তিনি সেখানে যান। দেবতারা যেমন অমৃত অর্থাৎ অমর, তেমনই এই সাধকও প্রাণ স্বরূপকে পেয়ে অমৃত হন।

### পিতার পুত্রকে সম্প্রদান

এরপর পিতার পুত্রকে সম্প্রদানের কথা হচ্ছে। পরলোকে প্রয়াণকারী পিতা নৃতন তৃণে গৃহ আকীর্ণ করে আগুন জেলে ধানপূর্ণ পাত্রসহ জলের কুম্ভ রেখে নূতন শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে পুত্রকে নিজের কাছে ডাকেন। পুত্র নিজের ইন্দ্রিয়ে পিতার ইন্দ্রিয় স্পর্শ করে সম্মুখে উপবেশন করেন। পিতা তখন তাকে এইভাবে সর্বন্ধ প্রদান করেন, আমার মুখ তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, ভোমার মুখ আমাতে ধারণ করি। পিডা বলেন, আমার প্রাণ তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, তোমার প্রাণ আমাতে ধারণ করি। পিতা বলেন, আমার চোথ তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, ভোমার চোথ আমাতে ধারণ করি। পিতা বলেন, আমার কান তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, তোমার কান আমাতে ধারণ করি। পিতা বলেন, আমার অন্ধরস তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, তোমার অন্নরস আমাতে ধারণ করি। পিতাবলেন, আমার সমস্ত কর্ম ভোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, তোমার সমস্ত কর্ম আমাতে ধারণ করি। পিতা বলেন, আমার স্থুখছুঃখ তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, ভোমার স্থুখতুঃখ আমাতে ধারণ করি। পিতা বলেন, আমার আনন্দ রতি ও প্রজাতি তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, তোমার আনন্দ রতি ও প্রজাতি আমাতে ধারণ করি। পিতা বলেন, আমার সব গতি তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, তোমার সব গতি আমাতেধারণ করি। পিতা বলেন, আমাব মন তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, ভোমার মন আমাতে ধারণ করি। পিতা বলেন, আমার প্রজ্ঞা ভোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, তোমার প্রজ্ঞা আমাতে ধারণ করি। পিতা যদি ৰেশি বলতে অসমর্থ হন, তবে সংক্ষেপে বলবেন, আমারপ্রাণ তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলবে, ভোমার প্রাণ আমাতে ধারণ করি। তারপর পিতাকে প্রদক্ষিণ করে পুত্র পূর্ব দিকে যাবে। পিছন থেকে পিতা তাকে বলেন, যশ ব্ৰহ্মতেজ ভোচ্চা অন্ন ও কীৰ্তি তোমাকে সেবা করুক। তারপর পুত্র নিজের বাম কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে দেখবে,

নিজের মুখ হাত অধবা বস্ত্রাঞ্চলে আর্ত করে বলবে, স্ফালোক ও সব কামনাপ্রাপ্ত হও। পিতা যদি নিরোগ হন, তবে তিনি পুত্রের ঐশ্বর্ষে বাস করবেন অথবাপরিব্রাজক হবেন। আর যদি তিনি পরলোকে গমন করেন, তবে পুত্র যে ভাবে উচিত সেই ভাবেই কাজ সমাপন করবেন।

# তৃতীয় অধ্যায় প্রতর্দন-ইন্দ্র সংবাদ

দিবোদাসের পুত্র প্রতর্পন যুদ্ধ ও নিজের পৌরুষে ইন্দ্রের প্রিয় ধাঁমে গেলেন। ইন্দ্র তাঁকে বললেন, ভোমাকে একটি বর দিতে চাই। প্রতর্পন বললেন, মানুষের পক্ষে কল্যাণকর, এমন বর আপনি মনোনয়ন করুন। ইন্দ্র বললেন, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের জন্ম চায় না। তুমিই প্রার্থনা কর।প্রতর্পন বললেন, তাহলে আমার পক্ষে বর গ্রহণ সম্ভব হবে না। যাই হোক, ইন্দ্র সত্যন্তর্দ্ত হলেন না। কারণ ইন্দ্রই সত্য। তিনি বললেন, আমাকেই বিশেষ ভাবে জানো। আমি মনে করি যে এটাই মানুষের পক্ষে সবচেয়ে কল্যাণকর। আমি ত্রিশীর্ষ ভাষ্ট্রকে বধ করেছি। যে যতিরা বেদাধ্যায় করে নি. তাদের আমি নেকড়ে বাঘের মুখে দিয়েছি। অনেক সন্ধি অতিক্রম করে আমি স্বর্গে প্রস্থাদের অনুগামী অস্করদের, অস্করীক্ষে পৌলমান অস্করদের ওপৃথিবীতেকালাখপ্ত অস্করদের বধ করেছি।তাতে আমার একটি লোমও নই হয় নি। আমাকে যে জানে, তার কোন কর্মে স্কৃতির ফল নই হয় না। মাতৃবধ পিতৃবধ চুরি বা জ্রণ হত্যাতেও না। পাপে উন্তেভ হলেও ভার মুখের প্রসন্ধভা যায় না।

ইন্দ্র বললেন, আমি প্রাণ ও প্রজ্ঞানা আমাকে আয়ুও অমৃতরূপে উপাসনা করবে। আয়ুই প্রাণ, প্রাণই আয়ুও অমৃত। প্রাণ যতক্ষণ শরীরে থাকে, ততক্ষণই আয়ু। মানুষ প্রাণ দিয়েই ইহলোকে অমৃতত্ব লাভ করে, প্রজ্ঞায় সত্য সংকল্ল হয়। আমাকে যে আয়ুও অমৃতরূপে উপাসনা করে, সে ইহলোকে পূর্ণায়ু হয় ও স্বর্গে অমৃত ও অক্ষয় হয়। প্রতর্গন বললেন, অনেকে এই বিষয়ে বলেন যে প্রাণরূপ ইচ্ছিয়রা একছ

প্রাপ্ত হয়। তানা হলে কেউ এক সঙ্গে বাক্যে নাম জানাতে, চোখেরপ, কানে শব্দ ও মনে ধ্যান করতে পারত না। ইন্দ্রিয়রাই একত্র হয়ে এই কাজ করে। যখন বাক্ কথা বলে, তখন অস্ত সব ইন্দ্রিয় তার অমূবর্তী হয়ে কথা বলে। যখন চোখ দেখে, তখন অস্ত সব ইন্দ্রিয়ও দেখে। যখন কান শোনে, তখন অস্ত ইন্দ্রিয়রাও শোনে। যখন মন চিন্তা করে, অস্ত সব ইন্দ্রিয়ও তারই মতো চিন্তা করে। প্রাণ যখন প্রাণ ক্রিয়া করে, তখন আর সব ইন্দ্রিয়ও এই কাজ করে।

ইন্দ্র বললেন, ঠিক তাই। তবে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ। বাক্রহিত হয়ে মাত্রুষ বাঁচতে পারে, কারণ আমরা মূক দেখি। চক্ষুহীন হয়েও মানুষ বাঁচে, কারণ আমরা অন্ধ দেখি। কান না থাকলেও মানুষ বাঁচে, কারণ আমরা বধির দেখি। মনহীন মারুষও বাঁচে, কারণ আমরা শিশুদের দেখি। বাহু বা উরু ছিন্ন হলেও মানুষ বাঁচে, কারণ দে রকম মানুষও আমরা দেখি। প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, শরীরকে তা ধারণ ও উত্থাপন করে। সেই জন্মই প্রাণকে উক্থ রূপে উপাসনা করবে। যিনি প্রাণ তিনিই প্রজ্ঞা, যিনি প্রজ্ঞা তিনিই প্রাণ। উভয়ে একত্র বাস করে ও একত্র বাহির হয়। এই বিষয়ে এই দৃষ্টি, এই প্রমাণ। মানুষ যথন নিজিত হয় ও কোন স্বপ্ন দেখে না, তখন সে প্রাণের সঙ্গে এক হয়। তথন তাতে বাক্ সমস্ত নামের সঙ্গে, চোথ সমস্ত রূপের সঙ্গে, কান সমস্ত শব্দের সঙ্গে ও মন সমস্ত চিস্তার সঙ্গে গমন করে। যখন সে জাগ্রত হয়, তথন জ্বলন্ত আগুনের স্কুলিঙ্গ যেমন সব দিকে যায়, তেমনি এই আত্মা থেকে ইন্দ্রিয়বাও নিজ নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাণ থেকে দেবতারা ও দেবতা থেকে লোক নির্গত হয়। তার প্রশ্নের এই সিদ্ধান্ত। এই বিজ্ঞান। এই মানুষ যথন আৰ্ড মুমূর্ছ ও হুর্বল হয়ে মূর্ছিত হয়,তখন লোকে বলে যে চিত্ত উৎক্রেমণ করছে, সে দেখতে শুনতে কথা বলতে বা চিন্তা করতে পারছে না। তখন সেপ্রাণের সঙ্গে এক হয়, বাক্ নামের সূঙ্গে, চোথ রূপের সঙ্গে, কান শব্দের সঙ্গে ও মন চিস্তার সঙ্গে গমন করে। যথন সে জাগ্রত হয়, তখন জ্বলস্ত আগুন থেকে কুলিঙ্গ যেমন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি আত্মাথেকে ইব্রিয়রাও নিজ নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাণ থেকে দেবতা ও দেবতা থেকে লোক নির্গত হয়। প্রাণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই এই শরীর থেকে নির্গত হয়। বাক্ সমস্ত নাম সমর্পণ করে, প্রাণই এইসব নাম পায়। আণ গন্ধ দিলে সে গন্ধ পায়। চোথ রূপ দিলে সে রূপ পায়, কান শক দিলে সে শব্দ পায় এবং মন চিন্তা দিলে সে চিন্তা পায়। এরা উভয়ে এই শরীরে একত্র বাস করে এবং একত্র উৎক্রেমণ করে। এবারে সমস্ত প্রাণী যেভাবে প্রজ্ঞায় এক হয়, তা ব্যাখ্যা করব। বাক্ এর এক অঙ্গ গ্রহণ করেছে, নাম তার বাহিরে স্থাপিত ভূতমাত্রা। প্রাণ এর এক অঙ্গ নিয়েছে, গন্ধ তার ভূতমাত্রা। চোথ তার এক অঙ্গ নিয়েছে, রূপ তার ভূতমাত্রা। কান তার এক অঙ্গ নিয়েছে, শব্দ তার ভূতমাত্রা। জিহ্বা তার এক অঙ্গ নিয়েছে, জানন্দ রতি ও প্রজাতি তার ভূতমাত্রা। পা তার এক অঙ্গ নিয়েছে, গতি তার ভূতমাত্রা। মন তার এক অঙ্গ নিয়েছে, ধী ও কামনা তার ভূতমাত্রা।

প্রজ্ঞায় বাক্ অধিকার করে জীব তার নাম পায়, প্রজ্ঞায় প্রাণ বা ছাণ অধিকার করে জীব গন্ধ পায়, প্রজ্ঞায় চক্ষু অধিকার করে রূপ পায়। কান অধিকার করে শব্দ শোনে, জিহ্বা অধিকার করে অন্ধরস আশ্বাদ করে, হাত অধিকার করে কর্ম করে,শরীর অধিকার করে স্বথহঃথ ভোগ করে, উপস্থ অধিকার করে আনন্দ রতি ও প্রজ্ঞাতি লাভ করে, পা অধিকার করে সর্বত্র গমন করে এবং প্রজ্ঞায় মন অধিকার করে মন দিয়ে সমস্ত জ্ঞান জ্ঞেয় ও কাম্যবস্তু লাভ করে।

প্রজ্ঞাহীন বাক্ কোন বিষয় প্রকাশ করতে পারে না। লোকে বলে, আমার মন অক্সত্র ছিল বলেই আমি এই নাম জানতে পারি নি। প্রজ্ঞা-হীন প্রাণ কোন গন্ধ প্রকাশ করতেপারে না। লোকে বলে, আমার মন অক্সত্র ছিল বলে আমি এই গন্ধ পাই নি। প্রজ্ঞাহীন চোখ কোন রূপ প্রকাশ করাতে পারে না। লোকে বলে, আমার মন অক্সত্র ছিল বলে আমি এই রূপ দেখতে পাই নি। প্রজ্ঞাহীন প্রাণ কোন শব্দ প্রকাশ করতে পারে না। লোকে বলে, আমার মন অক্সত্র ছিল বলে আমি এই শব্দ শুনতে পাই নি। প্রজ্ঞাহীন জিহ্বা অন্ধর্ম আস্বাদন করাতে পারে না। লোকে বলে, আমার মন অস্তত্র ছিল বলে আমি এই অন্ধর্মের আস্বাদ পাই নি। প্রজ্ঞাহীন হাত কোন কর্ম করতে পারে না। লোকে বলে, আমার মন অস্তত্র ছিল বলে আমি এই কর্ম জানতে পারি নি। প্রজ্ঞাহীন শরীর কোন স্থুখহুঃখ প্রকাশ করতে পারে না। লোকে বলে, আমার মন অস্তত্র ছিল বলে আমি এই স্থুখহুঃখ অসুভব করতে পারি নি। প্রজ্ঞাহীন উপস্থ কোন আনন্দ রতি ও প্রজাতি প্রকাশ করতেপারে না। লোকে বলে, আমার মন অস্তত্র ছিল বলে এই আনন্দ রতি ও প্রজাতি অকুভব করতে পারি নি। প্রজ্ঞাহীন পা কোন গতি প্রকাশ করে না। লোকে বলে, আমার মন অস্তত্র ছিল বলে আমি এই গতি জানতে পারি নি। প্রজ্ঞাহীন ধী বা চিন্তা সম্ভব নয় বলে কোন জ্ঞাতব্য বিষয় জানাতে তা অক্ষম।

বাক্কে জানতে না চেয়ে বক্তাকে জানবে, গন্ধ জানতে না চেয়ে আভ্রা-ভাকে জানবে, রূপ জানতে না চেয়ে দ্রপ্তাকে জানবে, শব্দ জানতে না চেয়ে শ্রোতাকে জানবে, অন্নরস জানতে না চেয়ে তার বিজ্ঞাতাকে জানবে, কর্মকে জানতে না চেয়ে কর্তাকে জানবে, সুখহু:খকে জানতে না চেয়ে তাদের বিজ্ঞাতাকে জানবে, আনন্দ রতি ওপ্রজাতিকে জানতে না চেয়ে তাদের বিধাতাকে জানবে, গতির বদলে গমনকারীকে জানবে এবং মনেরবদলে মননকারীকে জানবে। এই দশ ভূতমাত্রা প্রজ্ঞায় অধি-ষ্ঠিত এবং এই দশ প্ৰজ্ঞামাত্ৰা ভূতে অধিষ্ঠিত। ভূতমাত্ৰা নাথাকলে প্ৰজ্ঞ'-মাত্রাও থাকত না। একটি ব্যতিরেকে অস্তাটির কোন রূপ নেই।প্রজ্ঞাত্মা নানা বা বহু নন। যেমন রথের নেমি অরে অ্র্পিত, আর রথের নাভিতে স্থাপিত,তেমনি ভূতমাত্রাও প্রজ্ঞামাত্রায় প্রতিষ্ঠিত এবং প্রজ্ঞামাত্রাপ্রাণে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমৃত। ইনি সাধুকর্মে মহান বা অসাধু কর্মে হীনহন না। ইনি যাকে উন্নীত করতে চান, তাকে मिरा माधुकर्भ कतान । यारक अक्षः भारत निर्ण **कान, जारक मिरा ज**माधु কর্ম করান। ইনি লোকপাল, লোকাধিপতি, লোকেশ। জানবে যে তিনি আমার আত্মা। আমার আত্মা তিনি, এই কথাই জানবে।

# চতুৰ্থ অপ্ৰ্যাহ্য বালাকি-অজাতশত্ৰু সংবাদ

গর্গ বংশের বালাকি একজন বিখাতে বেদজ্ঞ ছিলেন। তিনি উশীনরদের
সঙ্গে বাস করতেন। মংস দেশবাসী, কৃব-পাঞ্চালবাসী ও কাশী বিদেহবাসীদের সঙ্গেও তিনি বাস করেছিলেন। তিনি কাশীর রাজা অজাতশক্রর নিকটে গিয়ে বললেন, আমি আপনাকে ব্রহ্মাত্ত্ব উপদেশ দেব।
অজাতশক্র তাঁকে বললেন, এই কথাব জন্মই আমি আপনাকে সহস্র
গাভী দান করছি। লোকে গুধু 'জনক জনক' বলেই ধাবিত হয়।
বালাকি বললেন, সূর্যে যে পুক্ষ আছেন, আমি তাঁকেই উপাসনা করি।
অজাতশক্র বণলেন, এই পুক্ষের বিষয়ে আমাকে উপদেশ দেবেন না।
আমি তাঁকে শুক্রবাস পরিহিত বৃহৎ স্বাতীত স্বর্শ্রেষ্ঠ রূপে উপাসনা
কবি। যিনি তাঁকে এই ভাবে উপাসনা করেন, তিনি স্বাতীত ও সমস্ত
প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হন।

বালাকি বললেন, চন্দ্রমণ্ডলে যে পুকষ, আমি তাঁকেই উপাদনা করি। অজাতশত্রু বললেন, এই পুক্ষের বিষয়ে আপনি আমাকে উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে অব্বের আত্মা বলে উপাদনা করি। যিনি তাঁকে এই ভাবে উপাদনা করেন, তিনি অব্বের আত্মাহন।

বালাকি বললেন, বিস্তৃতে যে পুক্ষ, তাকে আনি উপাদনা করি। অজাতশক্র বললেন, এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে
তেজের আত্মা বলে উপাদনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাদনা করেন
তিনি তেজস্বী হন।

বালাকি বললেন, মেঘ গর্জনে যে পুরুষ, আমি তাকে উপাসনা করি। অজ্ঞাতশক্র বললেন, এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে শব্দের আত্মা বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি শব্দের আত্মা হন।

বালাকি বললেন, আকাশে যে পুরুষ। আমি তাঁকেই উপাসনা করি ।

অজাতশক্ত বললেন, এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে নিজ্ঞিয়পূর্ণ ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপা-সনা করেন, তিনি সস্তান ও পশুতে পূর্ণ হন এবং তিনি ও তাঁর সস্তানর। পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হন।

বালাকি বললেন, বায়ুতে যে পুরুষ, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশক্র বললেন, এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে ইন্দ্র বৈকৃষ্ঠ ও অপরাজিত সেনাবলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি জয়শীল অপরাজিত ও শক্রবিজয়ী হন। বালাকি বললেন, অগ্নিতে যে পুরুষ, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশক্র বললেন, এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে তঃসহ বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি অত্যের নিকটে অনুরূপ তঃসহ হন।

বালাকি বললেন, জলে যে পুরুষ আছেন, তাঁকেই আমি উপাসনা করি। অজাতশক্র বললেন, এই বিষয়ে আপনি আমাকে উপদেশ দেবেন না! তেজের আত্মা বলে আমি এঁকে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি তেজের আত্মা হন।

প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের কথাএই পর্যন্ত বলা হল। এরপর অধ্যাত্ম কথা বলা হবে।

বালাকি বললেন, দর্পণে এই যেপুরুষ আছেন, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশক্র বললেন, এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে প্রতিরূপ বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তাঁর নিজের প্রতিরূপ সন্তান জন্মে, অপ্রতিরূপ সন্তান হয় না।

বালাকি বললেন, প্রতিধ্বনিতে যে পুরুষ আছেন, আমি তাঁকেই উপা-সনা করি। অজাতশক্র বললেন, এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে দ্বিতীয় অচলরূপে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এই ভাবে উপাসনা করেন, তিনি দ্বিতীয়া থেকে পুত্র লাভ করে দ্বিতীয়বান হন। বালাকি বললেন, যে শব্দ চলন্দীল পুরুষকে অনুগমন করে, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশক্ত বললেন, এই বিষয়ে আমাকে কোন উপদেশ দেবেন না। আমি তাঁকে প্রাণ বলে উপাসনা করি। যিনি তাঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি ও তাঁর সন্তান অকালে মারা যান না।

বালাকি বললেন, ছায়াতে যে পুরুষ আছেন, আমি তাঁকে উপাসনা করি। অজাতশক্র বললেন, এই বিষয়ে আমাকে কোন উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে মৃত্যু বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি বা তাঁর সন্থান অকালে মারা যান না।

বালাকি বললেন, শরীরে যে পুরুষ আছেন, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশক্র বললেন, এই বিষয়ে আমাকে কোন উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে প্রজাপতিবলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তাঁর সন্থান ও পশুর শ্রীবৃদ্ধি হয়।

বালাকি বললেন, এই যে পুরুষ সুপ্ত অবস্থায় স্বপ্নে বিচরণ করেন, আমি তাঁকে উপাসনা করি। অজাতশক্র বললেন, এই বিষয়ে আমাকে কোন উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে নিয়ন্থা ও রাজা বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁর শ্রেষ্ঠাত্বের জাত্য সবই নিয়মিত হয়।

বালাকি বললেন, ডান চোখে যে পুরুষ আছেন, আমি তাঁকে উপাসনা করি। অজাতশক্র বললেন, এবিষয়ে আমাকেকোন উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে নাম অগ্নিও জ্যোতির আত্মা বলে উপাসনা করি। যিনি এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি এই সবের আত্মা হন।

বালাকি বললেন, বাঁ চোখে যে পুরুষ আছেন, আমি তাঁকে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, এই বিষয়ে আমাকে কোন উপদেশ দেবেন না। আমি তাঁকে সত্যের বিছাতের ও তেজের আত্মা বলে উপাসনা করি। যিনি এ কৈ এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি এই সবের আত্মা হন। তথন বালাকি নীরব হলেন। অজাতশক্র তাঁকে বললেন, হে বালাকি, আপনি কি এই পর্যস্তই জানেন ? বালাকি বললেন হাঁ।, এই পর্যস্তই। আজাতশক্র তখন তাঁকে বললেন, আপনি তাহলে রুথাই আমাকে ব্রহ্ম-তত্ত্ব দেবেন বলেছিলেন। তিনি আরও বললেন, হে বালাকি, যিনি এই-সব পুরুষের কর্তা ও জগৎ যাঁর কর্ম, তাঁকে জানতে হবে।

ভারপর বালাকি সমিৎ হাতে তাঁর নিকটে উপস্থিতহয়ে বললেন, আমি শিস্তারূপে আপনার নিকটে এসেছি। অজাতশক্র বললেন, ক্ষত্রিয় ব্রাক্ষণকে উপনীত করবেন, এ প্রচলিত আচারবিরুদ্ধ বলে আমি মনে করি। তবে আমুন, এই অবস্থাতেই আমি আপনাকে উপদেশদেব। বলে তিনি বালাকির হাত ধরে নিয়ে গেলেন।

তাঁরা উভয়ে এক নিজিত ব্যক্তির নিকটে গেলেন। সেই নিজিত ব্যক্তিকে আজাতশক্র সম্বোধন করলেন, হে বৃহৎ, হে শুক্রবাস, হে সোমরাজা! কিন্তু সে নীরবে ঘুমিয়ে রইল। তিনি তথন একটি লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত করলেন। তাতে সে তথনই উঠে দাঁড়াল। অজাতশক্র বালাকিকে বললেন, কোথায় এই পুরুষ শুয়েছিলেন! কোথায় ইনি ছিলেন! কোথা থেকে ইনি এসেছেন!

বালাকি এসব বিষয়ে জানতেন না। তখন অজাতশক্র তাঁকে বললেন, যাঁতে এই পুরুষ স্থপ্ত ছিলেন, যাঁতে ইনি ছিলেন এবং যাঁর থেকে ইনি এসেছেন, তা এই। হৃদয়ের হিতা নামে নাড়ী হৃদয় থেকে হৃদয় বেইনী পর্যন্ত বিস্তৃত। একটিকেশ সহস্র জংশে বিভক্ত করলে যে রকম স্ক্রাহয়, সেই রকম স্ক্রা নাড়ীসমূহ পিঙ্গল শুক্র কৃষ্ণপীত ও লোহিত রঙের স্ক্রাতম রদে পূর্ণ থাকে। পুরুষ যখন স্থপ্ত থাকে ও কোন স্বপ্ন দেখে না, তখন দে এই সমস্ত নাড়ীতে অবস্থান করে। সে তখন এই প্রাণের সঙ্গে এক হয়ে যায়। তখন এতে বাক্ নামের সঙ্গে, চোখ রূপের সঙ্গে, কান শব্দের সঙ্গে ও মন সমস্ত চিস্তার সঙ্গে লীন হয়। যখন সে জাগ্রত হয়, তখন জ্বলম্ভ অয়ি থেকে যেমন স্ক্র্লঙ্গা বিকীর্ণ হয়, তেমনি এই জাজা থেকে প্রাণ নিজ নিজ বিষয়ের দিকে থাবিত হয়। প্রাণ থেকে দেবতারা ও দেবতাথেকে লোক নির্গতহয়। ক্র্রের আধারে যেমন ক্র্রেরা অগ্রির আধারে অয়ি থাকে, তেমনি ভাবে প্রাক্ত আত্মা এই শরীরে লোম ও পদনখ পর্যন্ত অমুপ্রবিষ্ট আছেন। কুলপ্রের্ডকে যেমন স্ক্রেনেরা

অমুসরণ করে, তেমনি এই আত্মাকে অস্থ্য আত্মারাও অমুসরণ করে।
কুলশ্রেষ্ঠ যেমন স্বন্ধনদের সঙ্গে ভোজন করেন অথবা স্বজনেরা যেমন
কুলশ্রেষ্ঠের সহায়তায় ভোজন করে, সেই রকম এই প্রক্রাত্মা এইসব
ইন্দ্রিয় রূপ আত্মার সঙ্গে বিষয় ভোগ করেন এবং সেই আত্মারাও
প্রক্রাত্মার সহায়তায় ভোগ করে থাকে। ইন্দ্র যত দিন এই প্রক্রাত্মাকে
জানেন নি, তত দিন অস্থররা তাঁকে পরাজিত করেছে। তিনি যখন
তাঁকে জানতে পারলেন, তখনই তিনি অস্থরদের জয় করে দেবতাদের
মধ্যে শ্রেষ্ঠিত্ব স্বারাজ্য ওআধিপত্য লাভ করলেন। তেমনি যিনিই এই
ক্রেক্সান লাভ করেন, তিনি সমস্ত পাপ বিনাশ করে সমস্ত প্রাণীর শ্রেষ্ঠিত্ব
স্বারাজ্য ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

কৌষীত্রকি উপনিষদ সমাপ্ত

## সামবেদীয় উপলিষদ

#### ১. কেন

#### অবতারণা

সামবেদের অন্তর্গত তলবকার ব্রাহ্মণের নবম অধ্যায় তলবকার বা কেন উপনিষদ নামে পরিচিত। কেন শব্দ দিয়ে এই উপনিষদের আরম্ভ বলেই উপনিষদটি কেনোপনিষদ নামেই প্রচলিত হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত আকাবের উপনিষদটি চার খণ্ডে বিভক্ত। তার মধ্যে প্রথম ছু খণ্ড পত্তে ও শেষ ছু খণ্ড গত্তে রচিত।

এর বিষয়বস্তু অমৃত্বলাভ ও ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্বন্ধ স্থাপন।
প্রথমে গুরু শিষ্য সংবাদে ও পরে একটি স্থন্দর রূপক দিয়ে ব্রহ্মতন্ত্রের
আলোচনা কর। হয়েছে। অস্থরদেব জয় করে দেবতারা ভেবেছিলেন যে
এই জয়ের গৌরব তাঁদেরই প্রাপ্য। তাই তাঁদের বোঝাবার জয়্য ব্রহ্ম
এক যক্ষের রূপ ধারণ করে তাঁদের নিকটে উপস্থিত হলেন। দেবতারা
তাঁকে চিনতে না পেরে অগ্নিকে তাঁর পরিচয় জানতে পাঠালেন। অগ্নি
যক্ষের কাছে এসে সগর্বে নিজের পরিচয় দিলেন। যক্ষ তাঁর সামনে
একটি তৃণ রেখে তা পোড়াতে বললেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও
আগ্নি কৃতকার্য হলেন না। এইভাবে বায়ু তাঁব পরিচয় জানতে এসে
নিজের পরিচয় দিলেন। কিন্তু সেই তৃণগুচ্ছ কিছুতেই ওড়াতে পারলেন না। তারপর নিরহদ্ধার ইল্রের নিকটে উমার্নপে ব্রহ্মবিপ্তার
আবির্ভার হল। এই রূপকের সাহায্যেই বোঝানো হয়েছে যে প্রাকৃতিক
শক্তিগুলি দেবতা নামে অভিহিত, আসলে তাদের নিজেদের কোন
শক্তি নেই। সমস্ত শক্তির উৎস ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের শক্তিতেই তারা শক্তিমান।

আর একটি বড় কথা হল :

আত্মনা বিন্দতে বীৰ্যং ৰিছয়। বিন্দতেইমূতম্ ॥ ২।৪॥

আত্মজ্ঞান থেকে বীর্ষ লাভ হয়, অমৃতত্ব লাভ হয় বিষ্ঠা অর্থাৎ একত্বের জ্ঞান থেকে। পরমাত্মাই যে সকল জীবের আত্মা রূপে প্রকাশিত, এই জ্ঞানকেই বিচ্ঠা বলে।

#### গ্রন্থার ম্ব

বাক প্রাণ চোথ কান ও বল --আমার সমস্ত অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় পৃষ্টিলাভ করুক। এ সমস্তই উপনিষদে প্রতিপাল ব্রহ্ম। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্থী-কার না করি। ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন। আমরা পরস্পরকে যেন প্রত্যাখ্যান না করি। উপনিষদে ধর্মের যে কথা আছে, আত্মনিষ্ঠ আমাতে সেই ধর্ম প্রকাশ পাক। আমাদের সব বিদ্নের শান্তি হোক। ওঁ শান্তি।

#### প্রথম খণ্ড

কার ইচ্ছায় মায়ুষের মন নিজের বিষয়ের দিকে প্রেরিত হয় १ প্রথম প্রাণকে নিজের কাজে কে নিযুক্ত করে १ কার ইচ্ছায় লোক কথা বলে १ কোন দেবতা মায়ুষের চোথ কানকে নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত করে १ যিনি কানের কান মনের মন ও কথারও কথা, তিনিই প্রাণের প্রাণ ও চোথের চোথ। তাই ধীর ব্যক্তিরা এই আত্মবৃদ্ধি ত্যাগ করে জীবনের উপরে উঠে অমৃতত্ব লাভ করেন। সেখানে চোথ যায় না, কথা যায় না মনও যায় না! আমরা তাঁকে জানি না। যে ভাবে এঁর উপদেশ দিতে হয়, তাও আমরা জানি না। তিনি সমস্ত বিদিত বিষয় থেকে ভিয়, সমস্ত অবিদিত বিষয়েরও উপরে। যায়া আমাদের সেই ব্রহ্মতত্ব বলেছন, আমরা তাঁদের কাছে এই কথা শুনেছি। যিনি বাক্যে প্রকাশিত হন না, যাঁর দারা বাক্য প্রকাশিতহয়, তাঁকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জেনো। লোকে যে ব্রহ্ম বলে কোন দৃশ্যমান বাহ্য বস্তুর উপাসনা করে, তা ব্রহ্ম নয়। তোমরা তা ব্রহ্ম বলে জেনো না। লোকে যা মন দিয়ে মনন করতে পারে না, মনই যাঁর দারা প্রকাশিত, বা বিদিত হয় বলে ব্রহ্মবিদরা বলেন, তুমি তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জেনো। লোকে যে দৃশ্যমান অনাত্মবল্পর

উপাসনা করে, তা ব্রহ্ম নয়। চোথ দিয়ে যাঁকে দেখা যায় না ও যাঁর ছারা লোকে চোথের বিষয়সমূহ দেখে, তাঁকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জেনো। লোকে যে দৃশ্যমান অনাত্মবস্তুর উপাসনা করে তা ব্রহ্মনয়। কান দিয়ে যাঁকে শোনা যায় না অথচ যাঁর ছারা শোনার বিষয়শোনা যায়, তাঁকেই তুমি ব্রহ্মবলে জেনো। লোকে যা উপাসনা করে, তা ব্রহ্ম নয়। যাঁকে আত্মান করা যায় না অথচ যে প্রাণের ছারা আণ পাওয়া যায়, তাঁকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জেনো। লোকে যা উপাসনা করে, তা ব্রহ্ম নয়।

#### দিতীয় খণ্ড

যদি তুমি মনে কর যে ব্রহ্মকে ভাল ভাবে জেনেছ, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই ব্রহ্মের রূপ অভি অব্ধই জানো। কারণ তুমি তাঁর যা এবং তাঁর যা দেবতাদের মধ্যে আছে, তা প্রকৃতই অল্প। তাই এখনও তোমার মীমাংসার দরকার। তাঁকে জেনেছি। এই কথা মীমাংসার যোগ্য বলেই আমি মনে করি। আমি মনে করি না যে আমি তাঁকে জেনেছি। তাঁকে জানি না, এমনও নয়। আবার জানি, এমনও নয়। আমাদের মধ্যে যিনি এই কথা বোঝেন, তিনিই তাঁকে জানেন। যিনি মনে করেন যে তাঁকে জানতে পারেন নি, তিনিই তাঁকে জেনেছেন। আর যিনি মনে করেন যে তাঁকে জানতে পারেন নি, তিনিই তাঁকে জেনেছেন। আর যিনি মনে করেন যে তাঁকে জেনেছেন, আসলে তিনিই তাঁকে জানেন না। কারণ জানীদের নিকটে তিনি অবিজ্ঞাত ও বিজ্ঞাত অজ্ঞদের নিকটে। প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যে যখন তাঁকে জানা যায়, তখনই প্রকৃতজ্ঞান হয় এবং তার থেকেই বিদ্বান অমৃতহ লাভ করে। আর্জ্ঞানে বীর্য লাভ হয়, অমৃতহ লাভ হয় বিত্যা অর্থাৎ একত্বের জ্ঞান থেকে।—

আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিভায় বিন্দতেহমৃতম্ ॥ ২।৪ ॥
ইহলোকে তাঁকে জানতে পারলেই সত্য লাভ হয়, আর তা না পারলে
মহা বিনাশ হয়। এই জন্মই জ্ঞানীরা সর্বভূতে তাঁকে উপলদ্ধি করে
সংসারের উধেব উঠে অমৃত হন।

### তৃতীয় খণ্ড

ব্রহ্ম দেবতাদের জন্ম জয় করলেন। ব্রহ্মের এই বিজয়ে দেবতারা মহিন্মানিত হলেন। তাঁরা দেখলেন, আমাদেরই এই বিজয়, এই মহিমা আমাদেরই। ব্রহ্ম দেবতাদের এই মিথ্যা অভিমান জানতে পারলেন। তিনি তাঁদের সামনে প্রাত্ত্তি হলেন। এই যক্ষ অর্থাং পূজনীয় ব্যক্তিকে দেবতারা তা জানতে পারলেন না। তাঁরা অগ্লিকে বললেন, হে জাতবেদ, ওই যক্ষ কে, তুমি তা বিশেষরূপে জেনে এসো।

তাই হোক, বলে অগ্নি তার নিকটে গেলেন।

যক্ষ তাঁকে বললেন, তুমি কে ?

অগ্নি বললেন, আমি অগ্নি, আমিই জাতবেদ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ।

তাহলে তোমার কী শক্তি আছে ?—পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার সমস্তই আমি দগ্ধ করতে পারি।

এইটে দক্ষ কর, বলে যক্ষ অগ্নির সামনে একটি তৃণ রাখলেন। অগ্নি সোৎসাহে সবেগে সেই তৃণের নিকটে গেলেন। কিন্তু তা দক্ষ করতে পারলেন না। ফিরে এসে তিনি দেবতাদের বললেন, এই যক্ষ কে তা আমি জানতে পারলাম না।

ভারপর দেবতারা বায়ুকে বললেন, হে বায়ু, এই যক্ষ কে তা তুমি গিয়ে জেনে এসো।

ভাই হোক, বলে বায়ু যক্ষের নিকটে গেলেন। তিনি তাঁকে বললেন, ভূমি কে ?

বায়ু বললেন, আমি বায়ু, আমিই মাতরিখা অর্থাৎ অন্তরিক্ষে বিচরণ করি।

ভাহলে ভোমার কী শক্তি আছে ?—পৃথিবীতে যা কিছু আছে, ভার সমস্তই আমি গ্রহণ করতে বা উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি।

আচ্ছা এইটে নাও। বলে যক্ষ তাঁর সামনে একটি তৃণ রাখলেন। বায়ু সোৎসাহে সবেগে তার নিকটে গেলেন। কিন্তু তা গ্রহণ করতে সক্ষম হলেন না। সেখান থেকে ফিরে এসে বললেন, এই যক্ষ কে তা আমি জানতে পারলাম না।

তারপর দেবতার। ইন্দ্রকে বললেন, হেমঘবন, এই যক্ষকে তা আপনিই বিশেষ ভাবে জেনে আস্থন।

তাই হোক, বলে ইন্দ্র তাঁর নিকটে গেলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সামনে থেকে তিরোহিত হলেন। তিনি সেই আকাশে স্ত্রীরূপা অতি শোভা সম্পন্ন হৈমবতী উমার নিকটে উপস্থিত হলেন। তাঁকে বললেন, এই যক্ষ কে १

### চতুৰ্থ খণ্ড

উমা বললেন, ইনিই ব্রহ্ম, এঁরই বিজয়ে তোমরা মহিমায়িত হয়েছ। এই কথাতেই ইন্দ্র জানতে পারলেন যে ইনিই ব্রহ্ম।

অগ্নি বায়ু ও ইন্দ্র খ্ব নিকটে গিয়ে ব্রহ্মকে স্পর্শ করেছিলেন বলে প্রথমে এই দেবতারাই তাঁকে ব্রহ্ম বলে জেনেছিলেন। এই জন্মই এ রা অন্যান্ত দেবতাদের অভিক্রম করেছিলেন। ইন্দ্র সবচেয়ে নিকটে থেকে ব্রহ্মকে স্পর্শ করেছিলেন এবং অগ্রণীহয়ে প্রথমে তাঁকে ব্রহ্ম বলে জেনেছিলেন। তাই ভিনি অন্যান্ত দেবতার চেয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। এই যে বিহাৎ চমকাল বা চোখের নিমেষ হল, এরই মতো এ একটি ব্রহ্ম সম্বন্ধে আদেশ বা উপমামূলক উপদেশ। ইহা ব্রহ্মেরই অধিদৈবত্র অর্থাৎ দেবতা বিষয়ক উপদেশ। এরপর ব্রহ্মের অধ্যাত্ম বিষয়ে উপদেশ। এই যে মন ব্রহ্মে যায় বলে মনে হয় এবং সেইজন্ম সাধক বার বার ব্রহ্মকে মন দিয়ে ঘনিষ্ঠ ভাবে স্মরণ করেন, ইহা মনেরই ব্রহ্ম বিষয়ক সংকল্প।

ব্রহ্ম সমস্ত প্রাণীর পূজনীয় বলে তিনি তদ্ধন নামে প্রসিদ্ধ। তদ্ধন শক্টি গুণবাচক বলে এই নামেই তাঁকে চিস্তা ও উপাসনা করা উচিত। ব্রহ্মকে যিনি এই গুণ বিশিষ্ট বলে জানেন, সমস্ত প্রাণী তাঁকে পেতে চায়।

তুমি বলেছিলে, আমাকে উপনিষদ দিন। এই তোমাকে উপনিষদ বলা হল। তোমাকে যে উপদেশ দিয়েছি, তা ব্ৰহ্মেরই উপনিষদ। তপস্থা দম ও কর্ম – এই সব সেই জ্ঞানেরই প্রতিষ্ঠা। বেদ তার সর্বাঙ্গ ও সত্য তার আবাস। যিনিই এই ব্রহ্ম বিছাকে এইভাবে জ্ঞানেন, তিনিই পাপ বিনাশ করে অনস্থ স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সত্যই তাঁর বৃহত্তর লোকে প্রতিষ্ঠা হয়।

### কেনোপনিষদ্ সমাপ্ত

### ২. **ছান্দোগ্য** অবতারণা

সামবেদের প্রথম বাহ্মণের নাম তাণ্ডা বাহ্মণ। মহর্ষি তণ্ডি এই গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন বলে এই গ্রন্থের নাম তাণ্ডা হয়েছে। এটি ছন্দোগ-দের বাহ্মণ বলে ছান্দোগ্য নামেও অভিহিত। যাঁরা ছন্দ বা সামগান করতেন, তাঁদের ছন্দোগ্বলাহত। ছন্দোগ্দের ধর্ম ওশাস্ত্রকেই ছান্দোগ্য বলা হয়েছে।

এই ব্রাহ্মণের দশটি অধ্যায় আছে। প্রথম হুটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ব্রাহ্মণ গ্রন্থের উপযোগী এবং পরবর্তী আট অধ্যায় উপনিষদ। অধ্যায়-শুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে বিষয়গত মিল আছে। তাতে কর্মান্ত উপাসনার কথা আলোচিত হয়েছে। শেষ তিনটি অধ্যায়ে ব্রহ্মোপদেশ। কর্মান্ত উপাসনার পরেই মানুষ ব্রহ্মোপদেশ লাভের যোগ্য হয়। এতে সরল ভাষায় গস্তীর ভাব প্রকাশ করা হয়েছে এবং আখ্যানের সাহায়ো উপদেশ দেওয়া হয়েছে। করণীয় কর্ম অনুসরণ করেই ব্রহ্মতত্ব আয়ত্ব করা সম্ভব। এই উপনিষদে ব্রহ্মতত্বের ব্যাখ্যা অতি স্থানর । আবার জীবনেরও একটি সামগ্রিক চিত্র এতে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ গল্ডে রচিত এবং ব্রহ্মতত্ব বিষয়ে একটি প্রধান উপনিষদ। এতে অনেকগুলি সুন্দর ও জনপ্রিয় কাহিনী আছে।

#### গ্রন্থারম্ভ

বাক্ প্রাণ চোখ কান ও বল প্রভৃতি আমার সব ইন্দ্রিয় ও সর্বাঙ্গ আপ্যায়িত হোক। এই সমস্তই উপনিষদের ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে আমি যেন অস্বীকার না করি। ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন। আমরা পরস্পরকে যেন অস্বীকার না করি। উপনিষদে যে ধর্মের কথা আছে, আত্মনিষ্ঠ আমাতে তা প্রকাশিত হোক। আমার সমস্ত বিল্লের শাস্কি হোক। ওঁ শাস্তি।

## প্রথম অধ্যার উদৃগীথ উপাসনা

ভম্ এই অক্ষরকে উদ্গীথরপে উপাসনা করবে। কারণ প্রথমে ভম্ শব্দ উচ্চারণ করে পরে উদ্গীথ গান করা হয়। তার ব্যাখ্যা—পৃথিবী সমস্ত ভূতের রস, জল পৃথিবীর রস, ওষধি জলের রস, পুরুষ ওষধির রস, বাক্ পুরুষের রস, ঋষেদ বাক্যের রস, সামবেদ ঋষেদের রস এবং উদ্গীথ সামবেদের রস।

এই উদ্গীথ সমস্ত রসের মধ্যে পরম রস। পরম বস্তু, পরম ধাম এবং এর স্থান অপ্তম। এখন জিজ্ঞাস্ত— অক্ কী, সাম কী, উদ্গীথ কী ? বাকাই ঋক্, প্রাণই সাম এবং ওম্ এই অক্লরই উদ্গীথ। যা বাক্ ও প্রাণ, ঋক্ ও সাম, তাই মিথুন। এই মিথুন যখন ওম্ অক্লরে সম্মিলিত হয় তখনই তার কামনা পুরণ করে। যিনি একে এইরূপে জেনে ওল্লারকে উদ্গীথ রূপে উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত কাম্য-বস্তু লাভ করেন। এই অক্লর অন্তন্মতি জ্ঞাপক। যখনই কোন বিষয়ে অন্তমতি দেওয়া হয়, তখনই বলা হয় ওম্। এই অন্তল্জা অক্লরই শ্রেয়ো লাভের হেতু। যিনি একে এই প্রকার জেনে, এই অক্লরকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন। এই অক্লরেই এয়ী বিল্লা প্রবর্তিত হয়। ওম্ উচ্চারণ করেই প্রবণ করানো হয়, ওম্ উচ্চারণ করেই মন্ত্রপাঠ করানো হয়, ওম্ উচ্চারণ করেই প্রবণ করানো হয়, ওম্ উচ্চারণ করেই এই অক্লরের পূজার জন্ম। এ সবই এই অক্লরের পূজার জন্ম। এ সবই এর মহিমা ও রসের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে, যাঁরা এ কথা জ্ঞানেন ও যাঁরা জ্ঞানেন না, তাঁরা স্বাই এই অক্লর দিয়েই কর্ম.

সম্পন্ন করে থাকেন। কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যা ভিন্ন। বিদ্যা শ্রদ্ধা ও উপ-নিষদ যুক্ত হয়ে যা সম্পন্ন করা যায় তা বেশি ফলপ্রদ হয়। এই হল অক্ষরের ব্যাখ্যা। দেবতারা নাসিকাস্থ প্রাণকে উদগীথরূপে উপাসনা করেছিলেন, কিন্তু অম্বররা প্রাণকে পাপবিদ্ধ করল। এইজন্য লোকে সুগন্ধ ও হুর্গন্ধ হুই-ই আভ্রাণ করে। এরপর দেবতারা বাক্কে উদ্গীথ-. রূপে উপাসনা করেছিলেন। কিন্তু অস্থররা তাকে পাপবিদ্ধ করণ। লোকে তাই সত্য ও অসত্য তুই-ই বলে। তারপর দেবতারা চোথকে উদ্গীথ রূপে উপাসনা করলেন। কিন্তু অস্থররা তা পাপবিদ্ধ করল। লোকে তাই চোখ দিয়ে দর্শনীয় ও অদর্শনীয় ছই-ই দেখে। এরপর দেবতারা কানকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করলেন। কিন্তু অস্কুররা তাকে পাপবিদ্ধ করল। লোকে এই জন্মই কান দিয়ে প্রিয় ও অপ্রিয় কথা ছই-ই শোনে। তারপর দেবতারা মনকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করলেন। কিন্তু অস্থররা মনকে পাপবিদ্ধ করল। এইজন্ম লোকের মনে সাধু ও অসাধু ত্রকম চিন্তাই আসে। তারপর দেবতারা মুখ্য প্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করলেন। কিন্তু কঠিন পাথরে আঘাত করে ঢিল যেমন নিজেই ভাঙে, তেমনি মুখ্য প্রাণকে পাপবিদ্ধ করতে গিয়ে অস্থররা নিজেরাই ধ্বংস হল।

ঠিক এই ভাবেই জ্ঞানী লোকের পাপ কামনা করলে বা তাকে হিংসা করলে নিজেরই বিনাশ হয়।কারণ দে পাথরের মতোইকঠিন। মুখ্যপ্রাণ অপাপবিদ্ধ বলে স্থান্ধ ও হুর্গন্ধ জানে না। মুখ্যপ্রাণ যা ভোজন ও পান করে, তার দ্বারা ভ্রাণাদি প্রাণ প্রতিপালিত হয়। অন্তকালে একে না পেয়ে মুখ ব্যাদান করে সে দেই থেকে উংক্রমণ করে।

অঙ্গিরা ঋষি এই মুখ্যপ্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করেছিলেন। এই জন্ম এই প্রাণকেই অঙ্গিরা অর্থাৎ অঙ্গের রস বলে মনে করা হয়। বহস্পতিও একে উদ্গীথরূপে উপাসনা করেছিলেন এবং এই জন্মই এই প্রাণকে বহস্পতি বলা হয়। বাক্ বহৎ ও ঋষি তার পতি বলেই বহস্পতি বলা হয়। সেইজন্ম আয়াস্য ঋষিও মৃখ্যপ্রাণকে উদ্গীধরূপে উপাসনা করেছিলেন। উপাস্থ প্রাণ আস্থা বা মুখ থেকে নির্গত হয় বলে

স্বাষিকেই আয়াস্য বলা হয়। দল্ভের পুত্র বক ঋষি প্রাণকে অবগত रुराइ ছिলেন। তিনি নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিদের উদ্গাতা হয়ে তাদের কাম্য বস্তু লাভের জন্ম উদ্গান করেছিলেন। এইভাবে মৃথ্য প্রাণকে জেনে যিনি ওম্ এই অক্ষরকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করেন, তিনি উদ্-গান করে কাম্য বস্তু লাভ করেন। এই হল আখ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। এরপর অধিদৈবত ব্যাখ্যা। ঐ যে সূর্য উত্তাপ দিচ্ছেন, তাঁকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করবে। সূর্য উদিত হয়ে জীবের **জগ্য** উদগান করেন এবং অন্ধকারের ভয় বিনাশে সমর্থ হন। এই প্রাণ ও ঐ সূর্য উভয়ই সমান। উভয়ই উষ্ণ। একে স্বর বলে, ওকে বলে স্বর ও প্রত্যাস্বর। তাই প্রাণকে ও সূর্যকে উদ্গীথ রূপে উপাসনা করবে। যা প্রাণন করে তা প্রাণ, যা অপানন করে তা অপান। প্রাণ ও অপানের সন্ধিকে ব্যাণ বলে। ব্যাণকে উদ্গীথরূপে উপাদনা করবে। যা ব্যাণ, তাই বাক্। সেই জন্মই বাক্য উচ্চাবণ করবার সময় লোকে প্রাণ ও অপানের কাজ বন্ধ রাখে। যা বাক, তাই ঋক্। এইজতাই ঋক্ উচ্চারণ করবার সময়ও প্রাণ ও অপানের কাজ বন্ধ থাকে। যা ঋক্, তাই সাম। এইজন্স সাম-গান করবার সময়ত প্রাণ ও অপানের কাজ বন্ধ থাকে। যা সাম, তাই উদ্গীপ। এইজন্ম উদ্গান করবার সময়ও প্রাণ ও অপানের কাজ বন্ধ থাকে। এইজন্য অগ্নিমন্তন, লক্ষ্য সীমায় গমন বা ছয় ধনু অবনমন প্রভৃতি বীর্যসাধা কাজের সময়েও প্রাণ ও অপানের কাজ বন্ধ থাকে। এইজন্ম ব্যাণকে উদগীথ রূপে উপাসনা করবে।

এর পর কামা বস্তু লাভের উপদেশ। ধানে যা পাত্রা যায়, তার উপা-সনা করবে। যে সাম দিয়ে স্তুতি করা হবে, তাকে ধ্যান করবে। এই সাম যে ঋকের অন্তর্গত সেই ঋক, তার স্রপ্তী ঋষি ও মন্ত্রের দেবতাকে ধ্যান করবে। যে ছন্দে ও স্তোমে স্তব করবে, সেই ছন্দ ও স্তোমকে ধ্যান করবে। যে দিককে স্তব করবে, সেই দিকের ধ্যান করবে। সবশেষে আত্মচিস্তা ও কাম্য বস্তুর ধ্যান করে অপ্রমন্ত হয়ে স্তুতি করবে। তাতেই কামনা পূর্ণ হবে।

মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে দেবতারা ত্রয়ী বিছায় প্রবেশ করেছিলেন। ছন্দে

আচ্ছাদন করেছিলেন নিজেদের। আচ্ছাদন করেছিলেন বলেই মস্ত্রের ছন্দ নাম। কিন্তু জলে যেমন মাছ দেখা যায়, তেমনি মৃত্যুও ঋক্ সাম্ ও যজুতে দেবতাদের দেখতে পেল। এ কথা জানতে পেরেই তাঁরা ঋক্ সাম ও যজু থেকে উঠে ওম্ স্বরে প্রবেশ করলেন অর্থাৎ যাগযজ্ঞ পরিত্যাগ করে ওঙকারের ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। ওম্ অক্ষরই স্বর, এই অক্ষর অমৃত ও অভয়। ওংকারের ধ্যান করে দেবতারা অমৃত ও অভয় হয়েছিলেন। যিনি ওম্ অক্ষরের স্তৃতি করেন, তিনিও দেবতাদের মতো অমৃত ও অভয় হন।

যা উদ্গীথ তাই প্রণব, আর যা প্রণব তাই উদ্গীথ। আদিতা ওম্উচ্চারণ করে গমন করেন। ঋষি কৌষীতকি পুত্রকে বলেছিলেন, আমি আদি-ত্যের স্তুতি করেছিলাম, তাই তুমি আমার একমাত্র পুত্র হয়েছ। তুমি সূর্যরশ্যির ধ্যান কর, তোমার বহু পুত্র হবে।

এই হল দেবতা বিষয়ে ব্যাখ্যা। এরপর অধ্যাত্ম উপাসনার উপদেশ। এই যে মুখ্যপ্রাণ, একে উদ্গীথরূপে উপাসনা করবে। কারণ এ ওম্ উচ্চারণ করতে করতে গমন করে। কৌষীতিকি ঋষি নিজের পুত্রকে বলেছিলেন, আমি এই প্রাণের উপাসনা করেছিলাম, সেইজ্ব্য তুমি অমার একমাত্র পুত্র হয়েছ। যদি তুমি বহু পুত্র চাও, তবে তুমি প্রাণকে বহুগুণ সম্পন্ন বলে উপাসনা কর। যা উদ্গীথ তাই প্রণব এবং যা প্রণব তাই উদ্গীথ, এই জ্ঞান হলেই হোতার সমস্ক কর্মদোষ সংশোধিত হয়।

এই পৃথিবীই ঋক্, অগ্নিই সাম। সেই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্ম গীত হয়ে থাকে যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। পৃথিবী সা, অগ্নি অম। হয়ে মিলেসাম হয়েছে। অন্তরিক্ষ ঋক্, বায়ু সাম। সেই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্ম গীত হয়েথাকে যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। অন্তরিক্ষ সা, বায়ু অম। হয়ে মিলেসাম। হ্যালোক ঋক্, আদিত্য সাম। সেই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্ম গীত হয়ে থাকে যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। দৌ সা, আদিত্য সম। হয়ে মিলে সাম হয়েছে। নক্ষত্ররা ঋক্, চল্রুমা সাম। সেই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্ম গীত হয়ে থাকে যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। আইজন্ম গীত হয়ে থাকে যে সাম ঋকে আধিষ্ঠিত। আইজন্ম গীত হয়ে থাকে যে সাম ঋকে আছিল ঋক্, আর

নীল গভীর কৃষ্ণ আভা সাম। এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজ্বস্থই গীত হয়ে থাকে যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। শুক্ল আভাই সা, অম নীল গভীর কৃষ্ণ আভা। এইভাবে সাম হয়েছে। সূর্যের অভ্যন্তরে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি হিরণ্যময়, হিরণ্যশার্ঞ, হিরণ্যকেশ, যাঁর নথাগ্র থেকে সমুদয় অঞ্চ স্থবর্ণময়। পদ্ম যেমন বানর পুচ্ছের অধোভাগের গ্রায় আরক্তিম, তাঁর হুই চোখও তেমনি।সকল পাপ থেকে উত্থিত হয়েছেন বলে তাঁর নাম উং। যিনি এ কথা জানেন, তিনিও সমস্ত পাপ থেকে উত্তীর্ণ হন। ঋক ও সাম সেই দেবতার তুই গায়ক। এইজগুই তিনি উদগীথ ও উদ্গাতা তার গায়ক। আদিতোর উঞ্চের্যায়ক লোক আছে, তিনি সেই সব লোকের ঈশ্বর এবং দেবতাদেরও কাম্য বস্তুর ঈশ্বর। এরপর অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা। বাকৃ ঋক, প্রাণই সাম। এই সাম ঋকে অধি-ষ্ঠিত। তাই গীত হয়ে থাকে যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। বাক সা, প্রাণ অম। এইভাবে সাম হল। চক্ষু ঋক্, আত্মা সাম। এই সাম ঋকে অধি-ষ্ঠিত। এই জন্ম গীত হয়ে থাকে যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। চক্ষু সা, আত্ম অম। এইভাবে দাম হল। কর্ণ ঋক্, মন দাম। এই দাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজ্বসূই গীত হয়ে থাকে যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। কর্ণ সা, মন অম। এইভাবে সাম হল। তারপর চোখের যে শুক্ল আভা, তা ঋক্ এবং তার যে নীল গভীর কৃষ্ণ আভা, তা সাম। এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজ্বল গীত হয় যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। চোখের শুক্র আভা সা, অম তার নীল পভীর কৃষ্ণ আভা। এইভাবে সাম হল। চোথের অভ্যন্তরে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই ঋক, তিনিই সাম, তিনিই উক্থ বাসামের অংশ, তিনিই ব্রহ্ম বা মন্ত্র। আদিতা পুরুষের যে রূপ, এঁরও সেই রূপ। আদিতা পুরুষের যা গায়ক বা গান, এই পুরুষেরও তাই। আদিত্য পুরুষের যে নাম, চাক্ষ্য পুরুষেরও সেই নাম। আধ্যাত্মিক আত্মার নিচে যে সব লোক আছে, চাকুষ পুরুষ তার ঈশ্বর এবং মানুষের কামনারও ঈশ্বর। যাঁরা বীণা যোগে গান করেন, তাঁরা তাঁরই গান করেন ও ধনবান হয়। বাঁরা এইসব কথা জেনে সামগান করেন, তাঁদের উভয়কে লক্ষ্য করেই সমগান করা হয়। আদিত্য পুরুষের উপরে যে সব লোক মাছে,

তাঁরা সেই সব লোক প্রাপ্ত হন এবং মানুষের কাম্য বস্তুওলাভকরেন। এইজস্ম এই জ্ঞান সম্পন্ন উদ্গাতা বলবেন, তোমার কোন্ কাম্য বস্তু লাভের জন্ম গান করব ? যিনি এসব জেনে সামগান করেন, তিনিই গানে কাম্য বস্তু লাভে সক্ষম হন।

### উদ্গীথের আদিকারণ বিচার

পুরাকালে শালাবত্য শিলক, দাল্ভ্য, চৈকিতায়ন ও প্রবাহন জৈবলি এই তিনজন উদ্গীথ বিভায় কুশল ছিলেন। তাঁরা বললেন, আমরা উদ্গীথ বিভায় পারদর্শী হয়েছি, আপনাদের অনুমতি হলে আমরা উদ্গীথ
বিষয়ে আলোচনা করি। তাই হোক, বলে তাঁরা এক জায়গায় উপবেশন করলেন। প্রবাহন জৈবলি বললেন, আপনারা আগে এ বিষয়ে
বলুন, আমি আপনাদের বিচার শুনব। শালাবত্য শিলক দাল্ভ্য চৈকিতায়নকে বললেন, যদি অনুমতি হয় তো আমি আপনাকে প্রশ্ন করি।
দাল্ভ্য বললেন, প্রশ্ন করন।

শিলক জিজ্ঞাসা করলেন, সামের গতি কী ?—দাল্ভ্য বললেন, স্বর।
শিলক, স্বরের গতি কী ?—দাল্ভ্য, প্রাণী।

শিলক, প্রাণের গতি কী १—দাল্ভা, অন।

শিলক, অন্নের গতি কী ?—দাল্ভ্য জল।

শিলক, জলের গতি কী १—দাল্ভ্য, সেই লোক।

শিলক, সেই লোকের গতি কী ?—দাল্ভ্য স্বর্গলোক অভিক্রম করবেন না। আমরা সামকে স্বর্গলোক প্রতিষ্ঠ বলে জানি। এই সাম স্বর্গরূপে স্তবনীয়।

শালাবত্য শিলক চৈকিতায়ন দাল্ভাকেবললেন, হে দাল্ভা, আপনার সাম প্রতিষ্ঠা বিহীন। এখন যদি কেউ বলে, আপনার মাথা খদে পড়বে, তাহলে আপনার মাথা নিশ্চয়ই খদে পড়বে। দাল্ভা বললেন, যদি অমুনতি হয়তো আমি আপনার নিকটে ইহা অবগত হই। শালা-বত্য বললেন, অবগত হোন। দাল্ভা, দেইলোকের প্রতিষ্ঠা কী ?— শিলক, এই পৃথিবী লোক। দাল্ভ্য এই পৃথিবী লোকের প্রতিষ্ঠা কী १— শিলক, পৃথিবী লোককে অতিক্রম করবেন না। আমরা এই সামকে প্রতিষ্ঠাভূত এই পৃথিবী লোকেই সংস্থাপন করি। প্রতিষ্ঠা রূপেই এই সাম স্তবনীয়। প্রবাহন জৈবলি শালাবত্যকে বললেন, হে শালাবত্য, আপনার সাম অনস্ত নয়। এখন যদি কেউ বলে আপনার মাথা খদে পড়বে, তাহলে নিশ্চয়ই আপনার মাথা খদে পড়বে। শালাবতা বললেন, আপনার নিকটে আমি ইহা জানতে চাই। তিনি বললেন, জেনে নিন। শালাবত্য জিজ্ঞাসা করলেন, এইপৃথিবীর কী গতিং প্রবাহন বললেন. আকাশ। সর্বভূত এই আকাশ থেকে উৎপন্ন হয় এবং আকাশে বিলীন হয়। তাই আকাশই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আকাশই পরম গতি। আকাশই উদগীথ ও শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠ। ইহা অনস্ত। যিনি এ কথা জ্বেনে সর্ব-শ্রেষ্ঠ উদ্গীথকে উপাসনা করেন তাঁর জীবন সর্বশ্রেষ্ঠ হয় ও তিনি শ্রেষ্ঠ লোক জ্বয় করেন। শুনকের পুত্র অভিধয়া উদর শাণ্ডিল্যকে উদগীথ বিষয়ে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, তোমার বংশধররা যত দিন এই উদ্-গীথ বিভা জানবে, ততদিন তাদের জীবন জনসাধারণের জীবনের চেয়ে উৎকৃষ্ট হবে। পরলোকেও তাদের শ্রেষ্ঠ লোক লাভ হবে। এই সবজেনে যিনি তাঁর উপাসনা করেন, তাঁর জীবন ইহলোকে শ্রেষ্ঠ হয় এবং পর-লোকেও তাঁর শ্রেষ্ঠত লাভ হয়।

## উমস্তি চাক্রায়ণের অ্যাখ্যায়িকা

শিলাবৃষ্টিতে কুরুদেশ বিনষ্ট হলে চক্রের পুত্র উষস্তি তাঁর দেশ ভ্রমণে সমর্থ পত্নীর সঙ্গে অত্যন্ত হুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় ইভ্য গ্রামে এসেছিলেন। সেখানে একজনকে মাষকলাই থেতে দেখে তিনি তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইলেন। সে বলল, আমার পাত্রের উচ্ছিষ্ট ছাড়া আর কিছু নেই। উষস্তি বললেন, এরই কিছু আমাকে দাও। সে তাঁকে সেই সমস্ত দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, পানীয় কী দেব? উষস্তি বললেন, তাহলে আমার উচ্ছিষ্ট পান করা হবে। ইভ্য গ্রামবাসী বলল, এই মাষকলাই কি উচ্ছিষ্ট নয় ? উষস্তি বললেন, এ না খেলে আমি বাঁচতাম না, কিন্তু জলপান আমার

ইচ্ছাধীন। উষস্তি সেই মাধকলাই খেয়ে অবশিষ্ট কিছু স্ত্রীর জ্বস্তু নিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী আগেই ভাল ভিক্ষা পেয়েছিলেন। তাই সেই মাধকলাই স্বামীর হাত থেকে নিয়ে রেখে দিলেন।

পরদিন প্রাতে উষস্তি শয়া ত্যাগের পর স্ত্রীকে বললেন, হায়, কিঞ্চিৎ অন্ন পেলে ধনলাভ হত। রাজা যক্ত করবেন, ঋছিকের কাজে তিনি আমাকেও বরণ করতে পারতেন। স্ত্রী তাঁকে বললেন, পতি, সেই মাষকলাই এখানে আছে। তিনি তা খেয়ে সেই প্রারদ্ধ যক্তে গেলেন এবং যক্তস্থলে স্তোত্রপাঠক উদ্গাহাদের নিকটে উপবেশন করলেন। তারপর প্রস্তোতাকে বললেন, হে প্রস্তাবপাঠক, যে দেবতা প্রস্তাবের অমুগমন করেন, তাঁকে না জেনে প্রস্তাব পাঠ করলে আপনার মাথা খসে পড়বে। এইভাবে উদ্গাতাকে বললেন, হে উদ্গাতা, যে দেবতা উদ্গীথের অমুগমন করেন, তাঁকে না জেনে উদ্গান করলে আপনার মাথা খসে পড়বে। এইভাবে প্রতিহার পাঠককেও বললেন, হে প্রতিহার পাঠক, যে দেবতা প্রতিহারের অমুগমন করেন, তাঁকে না জেনে উল্গান করলে আপনার মাথা খসে পড়বে। প্রতিহারের অমুগমন করেন, তাঁকে না জেনে প্রতিহার কর্ম সম্পন্ন করলে আপনার মাথা খসে পড়বে। এর পর তাঁরা নিজেদের কাজে বিরতহয়ে নীরবে অবস্থান করলেন।

অতঃপর যজমান তাঁকে বললেন, আমি আপনার পরিচয় জানতে ইচ্ছুক। উষস্তি বললেন, আমি চক্রের পুত্র উষস্তি। যজমান বললেন, আফিকের কাজের জন্ম আমি দর্বত্র আপনার অবেষণ করেছিলাম। কিন্তু আপনার সন্ধান পাইনি বলেই অপরকে বরণ করেছি। আপনি আমার সমস্ত ঋতিক কাজের ভার গ্রহণ করুন। উষস্তি বললেন, তাই হোক। এখন এরাই আমার অনুমতিতে স্তুতিগান করুন। আপনি এদের যে পরিমাণ অর্থ দেবেন, আমাকেও সেই পরিমাণ অর্থ দেবেন। যজমান বললেন, তাই হবে।

ভারপর প্রস্তোতা উষস্তির নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, এইবারে আপনি বলুন, কোন্ দেবভা প্রস্তাবের অনুগমন করেন। উষস্তি বললেন, প্রাণই সেই দেবভা। কারণ এই সর্বভূত প্রাণেই বিলীন হয় ও প্রাণ থেকেই উৎপদ্ধ হয়। প্রাণ দেবভাই প্রস্তাবের অনুগমন করেন। তাঁকে না জেনে যদি শুভিপাঠ করতেন, তাহলে আমার কথায় আপনারমাধা খনে পড়ত।

তারপর উদ্গাতা তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, এইবারে আপনি বলুন, যে দেবতা উদ্গীথের অফুগমন করেন, তিনি কোন্ দেবতা। উষস্তি বললেন, আদিতাই সেই দেবতা। সূর্য উধ্বে উঠলে এই চরাচরের সব প্রাণী তার স্তব করে থাকে। তিনিই উদ্গীথের অমুগমন করেন। তাঁকে না জেনে আপনি উদ্গীথ গান করলে আমার কথামতো আপনার মাথা খসে পড়ত।

এরপর প্রতিহতা তাঁর নিকটে গিয়ে বললেন, যে দেবতা প্রতিহারের অমুগমন করে বলে আপনি বলেছিলেন, তিনি কে ? উষস্তি বললেন, অক্সই সেই দেবতা। অন্ধ আহরণ করেই চরাচরের সমস্ত প্রাণী জীবিত থাকে। এই দেবতাই প্রতিহারের অমুগমন করেন। তাই তাঁকে নাজেনে প্রতিহার কর্ম করলে আমার কথা মতো আপনার মাথা খদে পড়ত।

#### কুকুরের সামগান

এইবারে কুকুর সম্বন্ধীয় উদ্গীথের ব্যাখ্যা করা হবে। এক সময়ে দাল্ভ্য পুত্র বক বা গ্লাব মৈত্রেয় বেদপাঠের জন্য গিয়েছিলেন। একটা সাদা রঙের কুকুর তাঁর নিকটে এসে উপস্থিত হল। আরও কয়েকটি কুকুর তাঁর কাছে এসে বলল, আমরা কুধার্ত। আমরা যাতে অন্ধ্র পাই, তার জন্য আপনি সামগান করুন। সাদা কুকুরটি তাদের বলল, সকালে এখানেই তোমরা আমার কাছে এসো। সেই সময়ে দাল্ভ্য বক অর্থাৎ মৈত্রেয় গ্লাব তাদের জন্ম অপেক্ষা করে রইলেন। উদ্গাতারা বহিষ্প্রবন্ধান নামের স্তোত্রে স্তৃতি করবার সময় যে ভাবে পরক্ষার সংলল্প হয়ে পরিভ্রমণ করেন, তেমনি করে কুকুররাও প্রদক্ষিণ করতে লাগল। তারপর উপবেশন করে তারা হিংশন্য উচ্চারণ করল। ওম্ খাব, ওম্ পান করব। ওম্ দেব বরুণ প্রজ্ঞাপতি সবিতা অন্ধ আহরণ করুন। তেম্বার স্থ্য, এখানে আন্ধ আহরণ করুন, ওম্।

উষ্ভি বাই হাউকার, বায়ু হাইকার, চক্রমা অথকার, আত্মা ইহকার

এবং অগ্নি ঈকার। আদিতাই উকার, আহ্বান একার, বিশ্বদেব ঔহোয়ি-কার, প্রজ্ঞাপতি হিল্পার, প্রাণ স্বর, অন্ধ যা অক্ষর ও বাক্ বিরাট। ক্ষার ত্রয়োদশ স্তোভ। ইহাঅনিবচনীয় ও সর্বত্র গতিশীল বলে তুর্বোধা। বাক্যে যে হুগ্ধ, তা বাক্ নিজেই উপাসকের জন্ম দোহন করেন। স্তোভ অক্ষরগুলির এই উপনিষদ বা অর্থ জানেন, তিনি অন্ধবান ও অন্ধভোক্তা হন।

## দ্বিতীয় অথ্যায় সাম উপাসনা

সমস্ত সামের উপাসনাই সাধু। যা সাধু তাকেই সাম বলা হয় এবং যা অসাধু তাই অসাম। এই জন্মই বলা হয় যে সাম অর্থাৎ সাধু ভাবে তার নিকটে গেছে। কিংবা অসাম বা অসাধু ভাবে। সাধু ঘটনা ঘটলে বলা হয় যে এ আমাদের পক্ষে সাম এবং অসাধু ঘটনাকে অসাম মনে করা হয়। যিনি এইভাবে জেনে সামই সাধু বলে উপাসনা করেন, সাধু তাঁর নিকটে শীজ্ঞ আসবে ও তাঁর ভোগ্য হবে।

লোকদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সাম অর্থাৎ পৃথিবী হিস্কার, অগ্নি প্রস্তাব, অস্করিক্ষ উদ্গীথ, আদিত্য প্রতিহার ও ছালোকই নিধন—এইভাবে পৃথিবী থেকে উর্ম্ব দৃষ্টিতে উপাসনা করবে। তারপর উর্ম্ব লোক থেকে নিম্নদৃষ্টিতে ছালোক হিস্কার, আদিত্য প্রস্তাব, অস্তরিক্ষ উদ্গীথ, অগ্নি প্রতিহার ও পৃথিবীই নিধন—এইভাবে সামের উপাসনা করবে। যিনি এই কথা জেনে উর্ম্ব ও নিম্ন দৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, সমস্ত লোক তাঁর ভোগ্য রূপে উপস্থিত হয়।

বৃষ্টির পূর্বে যে বায় প্রবাহিত হয় তা হিস্কার, মেঘ প্রস্তাব, বৃষ্টির জল উদ্গীথ, বিহাতের প্রকাশ ও মেঘ গর্জন প্রতিহার—এইভাবে বৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করবে। বৃষ্টিপাত শেষ হওয়াই নিধন। যিনি এই
ভাবে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, তাঁর জন্ম মেঘ বর্ষণ করে ওতিনি
বর্ষণ করাতে পারেন।

সমস্ত জলের বিষয়ে চিস্তা করে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করবে। ঘনী—
ভূত মেঘ হিল্কার, জলের বর্ষণ প্রস্তাব, পূর্বদেশের নদীর প্রবাহ উদ্গীৎ,
পশ্চিম দেশের নদীর প্রবাহ প্রতিহার ও সমুদ্রই নিধন। যিনি এই ভাবে
জেনে জলদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, তাঁর জলের অভাব
হয় না ও তিনি জলমগ্র হয়ে মরেন না।

ঋতুর চিন্তা করে পর্ঞবিধ সামের উপাসনা করবে। বসন্ত হিল্কার, গ্রীষ্ম প্রস্তাব, বর্ষা উদ্গীথ, শরৎ প্রতিহার ও হেমস্তই নিধন। যিনি এই ভাবে জেনে ঋতুর উপাসনা করেন, তিনি ঋতুমান হন ও ঋতুরা তাঁর ভোগ্য রূপে উপস্থিত হয়।

পশুতেও পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করবে। ছাগ হিস্কার, মেয প্রস্তাব, গো উদ্গীথ, অশ্ব প্রতিহার ও পুরুষ নিধন। এইভাবে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করলে তাঁর অনেক পশু হয় ও পশুরা তাঁর ভোগবস্ত হয়। প্রাণেও শ্রেষ্ঠ তর সামের উপাসনা করবে। প্রাণই হিস্কার, বাক্ প্রস্তাব, চক্ষু উদ্গীথ, শ্রোত্র প্রতিহার ও মন নিধন। এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠতর। যিনি এই কথা জেনে প্রাণে সামের উপাসনা করেন, তিনি উত্তরোভর শ্রেষ্ঠ লোক জয় করেন ও উৎকৃষ্টতর বস্তু তাঁর ভোগ্য হয়।

এরপর হিন্ধার, প্রস্তাব, আদি, উদ্গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব ও নিধন— এই সপ্তবিধ সামের উপাসনা বাক্যে সাত রকম সামের উপাসনা করবে। বাক্যের হুম্ অক্ষরই হিন্ধার, প্র অক্ষর প্রস্তাব ও আ অক্ষর আদি। উৎ উদগীত, প্রতি প্রতিহার, উপ উপদ্রব ও নি নিধন। যিনি একে এই ভাবে জেনে সপ্তবিধ সামের উপাসনা করেন, তিনি অন্ধবান ও অন্ধভোক্তা হন। বাক্যের হুন্ধ বাক্য নিজেই দোহন করেন।

ভারপর আদিত্যকে সপ্তবিধ সাম রূপে উপাসনা করবে। সর্বদা সমান বলে আদিত্য সাম। তাঁকে সবাই আমার দিকে এইকথা ভাবে বলেই তিনি সবার নিকটে সমান। সমস্ত প্রাণীই আদিত্যের অনুগত। তাঁর উদয়ের পূর্বের রূপ হিস্কার, সব পশু এই রূপের অনুগত। এই জন্মই তারা হিং শব্দ করে ও হিস্কার শব্দের অংশ ভাগী। প্রস্তাব সূর্যের প্রথম উদিত হবার রূপ। মানুষ এই রূপের অনুগত। এই জন্ম ভারা প্রশংসা ওক্তুতি কামনাকরে এবং সামের প্রস্তাব অংশের অংশভাগী। তারপর সঙ্গী বেলায় অর্থাৎ প্রাভঃকালের পরেই আদিত্যের আদি রূপ, পাথিরা এর অমুগত। এই জন্মই তারা আকাশে নিরালম্ব হয়ে ওড়ে এবং সামের আদি অংশের অংশভাগী। মধ্যান্তের সূর্য উদ্গীথ। দেবতারা আদিত্যের এই অংশের অনুগত বলে প্রজাপতির সন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সামের উদ্গীথ অংশের অংশ ভাগী। অপরাহের পূর্বে আদিত্যের যে রূপ তা প্রতিহার। গর্ভস্থ জ্রণ এর অনুগত বলে উর্ধ্ব দিকে ধৃত ও অধংপতিত হয় না। এরা সামের প্রতিহার অংশের অংশ ভাগী। এর পরে এবং অস্তে যাবার পূর্বে আদিত্যের যে রূপ তা উপদ্রব। অরণ্যের পশুরা এই রূপের অনুগত বলে মানুষ দেখলে অরণ্যে বা বিবরে প্রবেশ করে। এরা সামের উপদ্রব অংশের অংশ ভাগী। অস্তে যাবার সময় আদিত্যের যে রূপ, তা নিধন। পিতৃপুক্ষেরা এই রূপের অনুগত বলে এই সময়ে তাঁদের কুশের উপরে স্থাপন করা হয়। এই ভাবেই আদিত্যকে সাত্রকম সাম রূপে উপাসনা করা হয়। এই ভাবেই আদিত্যকে সাত্রকম সাম রূপে উপাসনা

এর পর আত্মসন্মিত ও মৃত্যুঞ্জয় সপ্তবিধ সামের উপাসনা করবে। সম্পূর্ণ সামে বাইশটি অক্ষর। পৃথিবী থেকে আদিত্য একুশ। দ্বাবিংশ অক্ষরের জ্ঞান দিয়ে আদিত্যের চেয়েও শ্রেষ্ঠ লোক জয় করা যায়। সেই লোক শোক রহিত ও সুখময়। যিনি এই কথা জেনে আত্মসন্মিত ও মৃত্যুঞ্জয় সপ্তবিধ সামের উপাসনা করেন, তিনি আদিত্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ লোক জয় করেন।

মনই হিন্ধার, বাক্ প্রস্তাব, চক্ষু উদ্গীথ, শ্রোত্র প্রতিহার, প্রাণ নিধন। এই গায়ত্রী নামের দাম প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। যিনি একথা জানেন, তিনি পূর্ণায়্ হন ও উজ্জ্বল জীবন লাভ করেন, সন্তান ও পশুলাভ করে মহান ও কীর্তিমান হন। তিনি মহামনা হবেন, এই তাঁর ব্রত।

অগ্নির জন্ম যে অভিমন্থন তাই হিকার, ধৃম প্রস্তাব, প্রজ্ঞালিত অগ্নিই উদ্গীথ, অঙ্গার প্রতিহার, নিস্তেজ অগ্নিইনিধন। এই রথস্তর সাম অগ্নিডে প্রতিষ্ঠিত। যিনি একথাজানেন, তিনি বেদজ্ঞান থেকে তেজ্ঞ লাভ করেন ও অন্ধভোক্তা হন। তিনি পূর্ণায়ু হন ও তাঁর জীবন সমুজ্জ্ঞল হয়। সম্ভান ও পশুলাভ করে তিনি মহান ও কীর্তিমান হন। অগ্নির দিকে ভোজন করবে না থুথু ফেলবে না, এই তাঁর ব্রত।

পুরুষ যে সঙ্কেতে দ্রীকে আহ্বান করে তা হিস্কার, যে ভাবে তাকে সম্ভষ্ট করে তা প্রস্তাব, উদ্গীথ তাদের এক শয্যায় শয়ন, মুখোমুখি শয়ন প্রতিহার এবং মিথুন ভাবে অবস্থান ও তার সমাপ্তি নিধন। এই বামদেব্য সাম মিথুনে প্রতিষ্ঠিত। এ কণা যিনি জ্ঞানেন তিনি মিথুন ভাবেই থাকেন, মিথুনে সন্তানের জন্ম হয়। তিনি পূর্ণায়ু হন ও তাঁর জীবন সমুজ্জল হয়। সন্তান ও পশু সম্পদে এবং কীর্তিতেও তিনি মহান হন। কোন দ্রীকে পরিহার করবে না, এই তাঁর ব্রত।

উদীয়মান সূর্য হিঙ্কার, উদিত সূর্য প্রস্তাব, মধ্যাক্তের সূর্ব উদ্গীথ, অপ-রাত্নের সূর্য প্রতিহার ও অস্তগামী সূর্য নিধন। এই বৃহৎ সাম আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এ কথা জানেন, তিনি তেজস্বী ও অন্ধভোক্তা হন, পূর্ণায়ু ও দীর্যজীবী হন, প্রজা ও পশুলাভ করে ও কীর্তিতে মহান হন। তাপদাতা সূর্যের নিন্দা করবে না, এই তাঁর ব্রত।

মেঘ যে ঘনীভূত হয় তা হিঙ্কার, মেঘের উৎপত্তি প্রস্তাব, রৃষ্টি উদ্গীথ, বিছাৎ ও মেঘ গর্জন প্রতিহার, নির্ত্তি তার নিধন। এই বৈরূপ সাম মেঘে প্রতিষ্ঠিত। এ কথা যিনি জানেন, তিনি বিচিত্র ওস্থূরূপ পশুলাভ করেন। পূর্ণায়ু ও উজ্জ্বল জীবন লাভ করে প্রজ্ঞা পশু ও কীর্ত্তিতে মহান হন। বর্ষণকারী মেঘকে কখনও নিন্দা করবে না, এই তাঁর ব্রত।

বসস্ত হিষ্কার, গ্রীষ্ম প্রস্তাব, বর্ষা উদ্গ্রীথ, শরৎ প্রতিহাব, হেমস্ত নিধন। এই বৈরাজ সাম ঋতুতে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এ কথা জানেন, তিনি প্রজাও পশু বেদজ্ঞানের তেজ নিয়ে বিরাজ করেন। তিনি পূর্ণায়ু ও উজ্জ্ঞল জীবন লাভ করেন, প্রজা পশু ও কীর্তিতে মহান হন। ঋতুকে নিন্দা করবে না, এই তাঁর ব্রত।

পৃথিবী হিন্ধার, অন্তরিক্ষ প্রস্তাব, হ্যুলোক উদ্গীথ, দিক প্রতিহার ও সমৃত্ত নিধন। এই শক্রী সাম পৃথিবী প্রভৃতি বিভিন্ন লোকে প্রতিষ্ঠিত। যিনি একথা জানেন, তিনি শ্রেষ্ঠ লোকে যান এবং পূর্ণায়ু ও উজ্জ্বলজীবন লাভ করেন। প্রজ্ঞা পশু ও কীর্তিতে মহান হন। লোকের নিন্দা করবে না, এই তাঁর ব্রত।

আজ হিংসার, মেষ প্রস্তাব, গো উদ্গীথ, অশ্ব প্রতিহার ও মারুষ নিধন। এই রেবতী সাম পশুতে প্রতিষ্ঠিত। যিনি একথা জানেন, তিনি পশুধন লাভ করেন, পূর্ণায়ু ও উজ্জল জীবন পান এবং প্রজ্ঞাপশু ও কীর্তিতে মহান হন। পশুর নিন্দা করবে না, এই তাঁর ব্রত।

লোম হিন্ধার, ত্বক প্রস্তাব, মাংস উদ্গীথ, অস্থি প্রতিহার, মজ্জা নিধন।
এই যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম দেহের অসে প্রতিষ্ঠিত। যিনি একথাজানেন, তিনি
দৃঢ়াস হন ও তাঁর অঙ্গ বিকল হয় না। তিনি পূর্ণায়ু ওউজ্জ্লল জীবন লাভ
করেন। প্রজাপশুও কীর্তিতে মহান হন। তিনি সম্বংসর মাংসাদি ভোজন
করবেন না, এই তাঁর ব্রত।

অগ্নি হিস্কার, বায়ু প্রস্তাব, আদিত্য উদ্গীথ, নক্ষত্র প্রতিহার ও চন্দ্রমানিধন। এই রাজন্ সাম দেবতায় প্রতিষ্ঠিত। যিনি এ কথা জানেন,তিনি সব দেবতার সালোক্য মাযুজ্য বা সমান অধিকার লাভ করে পূর্ণায়ু ও উজ্জল জীবন পান এবং প্রজা পশু ও কীর্তিতে মহান হন। আহ্মণকে নিন্দা করবে না। এই তাঁর ব্রত।

ত্রয়ী বিন্তাই হিস্কার, ত্রিলোক প্রস্তাব, অগ্নি বায়ু ও আদিত্য উদ্গীপ, নক্ষত্র পক্ষী ও কিরণ প্রতিহার, সর্প গদ্ধর্য ও পিতৃগণ নিধন। এই সাম সকল বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এ কথা জানেন, তিনি সর্বেশ্বর হন। এই বিষয়ে এই রকম শ্লোক আছে — এই যে পাঁচের তিনটি করে বিভাগ, এর চেয়ে মহন্বর আর কিছু নেই। যিনি এই স্বাত্মক সামজানেন, তিনি সর্বজ্ঞ হন, সব দিক থেকে তাঁর জন্ম উপহার আসে। আমিই স্বাত্মক। এই ভাবে উপাসনা করাই তাঁর প্রত।

সামের বিনদি বা বৃষভ ধ্বনির মতো গম্ভীর স্বর চাই। তা অগ্নির এবং পশুদের হিতকর। অনিরুক্ত স্বর্যুক্ত উদ্গীথ প্রজাপতির, নিরুক্ত স্বর সোমের, মৃত্র শ্লুস্ক বা স্নিগ্ধ স্বর বায়ুর, প্রবল স্বর ইন্দ্রের, ক্রোঞ্চ স্বর বৃহ-স্পতির ও অপধ্বাস্ত বা ভগ্ন স্বর বরুণের। বারুণ ভিন্ন অন্ধ স্বরের সেবা করবে। দেবতাদের জন্ম অমৃতত্বলাভ করব, এইভাবে গান করবে। পিতৃ-গণের জন্ম স্বধা, মানুষের জন্ম আশা, পশুদের জন্ম তৃণ ও জন যজ- মানের জ্বন্থ স্বর্গ ও নিজের জন্ম অন্ধ—গান করে এই সব লাভ করবার কথা মনে মনে চিন্তা করে অপ্রমন্ত ভাবে স্তব্ব করবে। সমস্ত স্বরবর্গ ইন্দ্রের, উত্মবর্গ প্রজাপতির ও' স্পর্শবর্ণ মৃত্যুর দেহাবয়ব স্বরূপ। যদি কেউ উদ্গাতার স্বরের নিন্দা করেন, তাকে বলবে, আমি ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয়েছিলাম, তিনি এর উত্তর দেবেন। যদি উত্মবর্ণ উচ্চারণের নিন্দা করেন তবে বলবে, আমি প্রজাপতির শরণ নিয়েছি, তিনি তোমাকে চুর্ণ করবেন। যদি স্পর্শবর্ণ উচ্চারণের নিন্দা করে, তবে বলবে যে আমি মৃত্র শরণ নিয়েছি, তিনি তোমাকে ভত্মীভূত করবেন। সমস্ত স্বর ঘোষ নামে স্বরের মতো সবলে উচ্চারণ করবে। ভাববে, আমি ইন্দ্রের বলবিধান করি। সমস্ত উত্মবর্ণকৈ অগ্রস্ত অনিরস্ত ও বিবৃত করে উচ্চারণ করবে। ভাববে, আমি প্রজাপতিতে আত্মসমর্পণ করি। স্পর্শবর্ণকে ধ্রারে ধীরে এবং অন্য বর্ণ থেকে পৃথক করে উচ্চারণ করবে। ভাববে, আমি মৃত্যু হতে নিজেকে রক্ষা করি।

ধর্মের ক্ষম তিনটি—প্রথম যজ্ঞ অধ্যয়ন ওদান, দ্বিতীয় তপস্থা এবং তৃতীয় যাবজ্জীবন গুরুগৃহে গুরুকুলবাসী হয়ে দেহক্ষয় করে ব্রহ্মচর্য পালন। এ রা সকলেই পুণালোক লাভ করেন। কিন্তু ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি অমৃত্ত্ব লাভ করেন। প্রজ্ঞাপতি লোক সমূহের ধ্যান করলে ধ্যানে এই জগং থেকে বেদবিগু নিঃস্ত হয়। তিনি বেদবিগুর ধ্যান করেন। তাতে সেই বেদবিগু থেকে ভুঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন অক্ষর নিঃস্ত হয়। প্রজ্ঞাপতি এই অক্ষরগুলির ধ্যান করলে তাথেকে ওন্ধার নিঃস্ত হয়। যেমন শিরায় পাতা ব্যপ্ত, তেমনি ওন্ধারে সমস্ত ব্যপ্ত। ওন্ধারই সব।

ব্রহ্মবাদীরা বলেন, যা প্রাতের অভিষব তা বস্থুগণের, যা মধ্যাহের তা কজগণের, যা সায়াহের তা আদিত্য ও বিশ্বদেবগণের। তবে যজমানের লোক কোথায় ? যিনি ইহা জানেন না, তিনি যজ্ঞ করবেনকেমন করে ? যিনি জানেন, তিনিই পারেন। প্রাতঃকালের মন্ত্রপাঠ করবার পূর্বে গাহ পত্য অগ্নির পিছনে উপবেশন করে উত্তর মুখে বস্থুগণের সামগান করবে। হে অগ্নি, পৃথিবী লাভের দার উদ্যাটন কর। আমরা রাজ্যলাভের জন্ম ভোমাকে দর্শন করি। তারপর আছতি দেবে, পৃথিবীবাসী লোকবাসী

অগ্নিকে নমস্কার। এই যে আমি যজমান, আমাকে লোক প্রাপ্ত করাও, আমি যজমানের লোকে যাই। আয়ুক্ষয়হলে আমি এইখানে বাস করব। স্বাহা। অর্গল দূর কর, বলে যজমান উঠবেন। বস্থগণ তাকে প্রাতে অভিযবের ফল দান করেন।

মধ্যাক্রের অভিযব আরম্ভ করবার পূর্বে যজমান দক্ষিণাগ্নির পিছনে উত্তরমুখী হয়ে উপবেশন করে অগ্নিকে বলবেন, স্বর্গলাভের দ্বার উদ্ঘাটন কর, আমরা সাম্রাজ্ঞা লাভ করবার জন্ম তোমাকে দর্শন করি। হে অগ্নি, পৃথিবী লাভের দ্বার উদ্ঘাটন কর। আমরারাজ্য লাভের জন্ম তোমাকে দর্শন করি। তারপর যজমান এই বলে আহুতি দেবেন, আন্তরিক্ষবাসী লোকবাসী বায়ুকে নমস্কার। আমাকে লোকপ্রাপ্ত করাও, আমি যজমানের লোকে যাই। আয়ুক্ষয় হলে এইখানে বাসকরব। স্বাহা। লোক দ্বারের অর্গল খোল, বলে যজমান উঠবেন। এতে রুদ্রগণ মধ্যাক্তরে অভিযব অন্তরিক্ষ লোক দান করেন।

তৃতীয় অভিষব আরম্ভ করবার পূর্বে যজমান অগ্নির পিছনেবদে উত্তরমুথ হয়ে আদিতা ও বিশ্বদেবের সামগান করেন। প্রথমে আদিত্যগণের উদ্দেশে বলেন, হে অগ্নি, পৃথিবীলোক লাভ করবার দ্বার উদ্যাটন কর, আমরা স্বরাজ্য লাভ করবার জন্ম তোমাকেদর্শন করি। বিশ্বদেবকে বলা হয়, স্বর্গলোক লাভ করবার দ্বার উদ্যাটন কর। আমরা সাম্রাজ্য লাভের জন্ম তোমাকে দর্শন করি। তারপর এই বলে হোম করা হয়, ছ্যালোকবাসী ও লোকবাসী আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবকে নমস্কার। আমার এই লোক লাভ হোক, আমি যজমানের লোকে গমন করি। আয়ুক্ষয় হবার পর আমি এইখানে বাস করব। স্বাহা। তারপর অর্গল দূর কর, বলে উঠবে। আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণ তাঁকে তৃতীয় সবন অর্থাৎ সোম অভিষবের ফল প্রদান করেন। যিনি এইসব জানেন, তিনি যজ্ঞের তত্ত্ব

### তৃতীয় অধ্যায়

### মধুবিভা

ঐ আদিতা দেবগণের মধু, ছালোক তির্ঘক বংশ, অন্থরিক্ষ মধুচক্র, কিরণ ভ্রমরের পুত্র। পূবের কিরণ পূর্বদিকের মধুনাড়ী, ঋক্মন্ত্র, মধুকর, ঋরেদ পুষ্প, সেই জীব অমৃত ঋরেদকে ঋক্মন্ত্র অভিতপ্ত কবেছিল। উত্তপ্ত ঋরেদ থেকে যশ তেজ ইন্দ্রিয় শক্তি বীর্ঘ ও অন্ধরস উৎপন্ন হয়েছিল। এই সমস্ত বস ক্ষরিত হয়ে আদিত্যের নিকটে গিয়ে আশ্রয়নিল। আদিত্যের তাই লোহিত বর্ণ।

সূর্যেব দক্ষিণস্থ রশ্মি তার দক্ষিণদিকেব মধুনাড়ী। যজুর্মন্ত্র তার মধুকর, যজুর্বেদ পুষ্পা, জল অমৃদ। যজুমন্ত্র এই বেদ অভিতপ্ত করেছিল। উত্তপ্ত যজুবেদ খেকে যশ েজ ইন্দ্রিয় শক্তি বীর্য ও অন্নরম উৎপন্ন হযেছিল। সেই সমস্ত বস ক্ষবিত হয়ে সুথেব নিকটে আশ্রয় নিল। ইতাই আদিতোব শুক্র রূপ।

আদিত্যের পশ্চিমস্থ রশ্মি তাব পশ্চিমের মধুনাড়ী। সামমস্ত্র মধুকব, সামবেদ পুষ্পা, জল অমৃত। সামমস্ত্র সামবেদকে অভিতপ্ত করেছিল। এই উত্তপ্ত বেদ থেকে যশ তেজ ইন্দ্রিয় শক্তি বীর্য ও অন্নরস উৎপন্ন হয়েছিল। সেই রস ক্ষরিত হয়ে আদিত্যের নিকটে আশ্রয় নিল, এই জ্মুই তাঁর কৃষ্ণবর্ণ।

আদিতোর উপর্ব দেশে যে বিশা তা উপর্ব দিকের মধুনাড়া। গুহা উপদেশ মধুকর। ব্রহ্ম পূস্প, জল অমৃত। গুহা উপদেশ প্রণব অভিতপ্ত করেছিল। তা থেকে যশ তেজ ইন্দ্রিয় শক্তি বীর্য ও অন্ধরস উৎপন্ধ হল। তাক্ষরিত হয়ে আদিতোর নিকটে আশ্রয় নিল। আদিতোর মধ্যে যা স্পন্দিত হচ্ছে মনে হয়, তা এই। লোহিতাদি রূপ সেই বসেরও রস। রস বেদ ও রূপ অমৃতের অমৃত। কারণ বেদও অমৃত এবং রূপ বেদের অমৃত। প্রথম অমৃত বস্থাণ অগ্নিরূপ মুখে উপভোগ করেন। দেবতারা তা ভোজন বা পান করেন না, দেখেই তৃপ্ত হন। দেবতারা সেই রূপে প্রবেশ

করেন ও তা থেকে উত্থিত হন। যিনি অমৃতকে এইভাবে জানেন, তিনি বস্থদের মধ্যে একজনকে জানেন এবং অমৃত দেখেই তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপে প্রবেশ করে এই রূপ থেকেই উথিত হন। সূর্য যত দিন পূর্ব-দিকে উঠে পশ্চিমে অস্ত যাবে, তত দিন সেই ব্যক্তি বস্থুদের মতো আধিপতা ও স্বরাজ্য প্রাপ্ত হবেন। দ্বিতীয় অমৃত রুদ্রগণ ইন্দ্ররূপ মুখে উপভোগ করেন। যিনি এইভাবে অমৃতকে জানেন, তিন ঠিক একই-ভাবে রুদ্রগণের মতো অমৃত দেখেই তপ্ত হন ও চিরকাল আধিপত্য করেন। তৃতীয় অমৃত আদিত্যগণ বরুণরূপ মুখে উপভোগকরেন। যিনি অমূতকে এই ভাবে জানেন তিনি আদিতাগণের মধ্যে একজন হয়ে বরুণ রূপ মুখে অমৃত দেখেই তৃপ্ত হন এবং চিরকাল আধিপতা করেন। স্থের চতুর্থ অমৃত মরুৎগণ সোমরূপ মুখে উপভোগ করেন। যিনি এই কথা জানেন, তিনি মরুৎগণের মধ্যে একজন হয়ে এই অমৃত দেখেই তপ্ত হন এবং চিরকাল তাঁদের মতো আধিপত্য করেন। সূর্যের পঞ্চম অমৃত সাধ্যগণ ব্রহ্মরূপ মূথে উপভোগ করেন। যিনি এই অমৃতকে এইভাবে জ্বানেন, তিনি সাধাগণের মধ্যে একজন হয়ে অমৃত দেখেই তৃপ্ত হন ও চিরকাল তাদের মতো আধিপত্য করেন !

তারপর সূর্য যখন উপর্ব দিকে উদিত হবেন, তখন আর উদিত বা অস্তমিত হবেন না, মধাস্থলে একাকী অবস্থান করবেন। এই বিষয়ে শ্লোক
আছে—সেই ব্রহ্মলোকে উদয়াস্ত নেই। হে দেবগণ, এই সত্যের বলে
আমি যেন ব্রহ্মলাভে সমর্থ হই। যিনি ব্রহ্মোপনিষদকে এইভাবে জানেন
তাঁর কাছে সূর্যের উদয়াস্ত নেই, সর্বদাই তাঁর দিন। ব্রহ্মা সবার আগে
প্রজ্ঞাপতিকে এই মধুবিছা দিয়েছিলেন। প্রজ্ঞাপতি মমুকে, মমু নিজের
সন্তানদের এবং বরুণ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র উদ্দালক আরুণিকে এই মধুবিছা
শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই ব্রহ্মবিছা পিতা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও গুরু তাঁর
প্রিয় শিষ্যকে দেবেন। অন্ত কাউকে এই বিছা দেওয়া যাবে না, সমুক্র
বিষ্টিত ও ধনে পূর্ণ পৃথিবী দান পেলেও না। কারণ এই বিছা সবার
ভ্রেষ্ঠ।

#### ব্ৰন্দচিন্তা

জগতে যত বস্তু ও প্রাণী আছে, তা সমস্তই গায়ত্রী। বাকাই গায়ত্রী। কারণ তা সমস্ত বস্তু ও প্রাণীকে গান অর্থাৎ বর্ণনা করে ও ত্রাণ করে। এই গায়ত্রীই পৃথিবী। কারণ সমস্ত প্রাণী এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত। একে অভিক্রম করতে কেউ পারে না। যা পৃথিবী, পুক্ষে তা শরীর। শরীরেই প্রাণ প্রণিষ্ঠিত ও শরীরকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। যা পুরুষাঞ্রিত শবীব, তাই ভার হৃদয়। কারণ প্রাণ শবীরে প্রতিষ্ঠিত ও হাদয়কে কেউ অতিক্রম করে না। এই গায়ত্রীব চারটি চরণ এবং ভা ছয় প্রকার ঋক মন্ত্রেও এ কথা আছে। এর মহিমা এই রকম। পুরুষ সবার শ্রেষ্ঠ। সবভূত এর এক পাদ, আর তিন পাদ স্বর্গে অমৃত রূপে প্রতিষ্ঠিত। এই যে ব্রহ্ম, ইনিই পুক্ষেববহির্ভাগে স্থিত আকাশ : এই আকাশও যা, তাঁর অন্তরে স্থিত আকাশও তাই। তাঁর হৃদয়েও সেই একই আকাশ। এই হৃদয়স্থ আকাশ পূর্ণ ও অপবিবর্তনীয়। যিনি এ কথা জানেন, তিনি পূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় সম্পদ লাভ করেন। হৃদয়ে দেবতাদেব পাঁচটি দার আছে। পূর্ব দারই প্রাণ, তাই চক্ষু ও আদিতা। একে তেজ ও অন্নেব আদি রূপে উপাসনা করবে। যিনি একথা জানেন, তিনি তেজস্বী ও অন্নভোক্তা হন। হৃদয়ের দক্ষিণ দারই ব্যাণ, তা কর্ণ ও চন্দ্র। একে শ্রী ও যশরূপে উপাসনা করবে। যিনি এ কথা জ্ঞানেন, তিনি শ্রীমান ও যশস্বী হন। হৃদয়েব পশ্চিম ভাগের দ্বার অপান, তাই বাক্ ৫ অগ্নি। একে ব্রহ্মবর্চস ও অন্নান্ত রূপে উপাসনা করবে। যিনি তা জানেন, তিনি এক্সতেজময় ও অক্লাদ হন। হৃদয়ের উত্তর দ্বার সমান নামে বায়ু, তা মন ও পর্জন্ম। একে কীর্তি ও কান্তি রূপে উপাসনা করবে। যিনি এ কথা জানেন, তিনি কীর্তিমান ও কান্তিমান হন। দ্রুদয়ের উপর্ব দিকের দার উদান। তাই বায়ু ও আকাশ। তাকে ওঞ অর্থাৎ বন ও মহত্ত রূপে উপাদনা করবে। যিনি এ কথা জানেন, তিনি **७ जयी** ७ महर हन। এই পঞ্জন পুরুষই স্বর্গলোকের দারপাল। যিনি এ কথা জানেন, তাঁর কুলে বীর পুত্র জন্মে এবং তিনি খর্গলোক

প্রাপ্ত হন। বিশ্বের সব কিছুর উপরে হ্যালোক অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম: লোকে যে জ্যোতির দীন্তি, তাই পুরুষেরও অভ্যস্তরে। উভয়ই এক জ্যোতি। এর চাক্ষ্ব প্রমাণ হন, হাত দিয়ে শরীর স্পর্শ করলে তার উষ্ণতা জানা যায়। শ্রুতির প্রমাণ হল, কান ঢাকলেও রথধ্বনি ঝ্বস্ত-ধ্বনি বা জ্লন্ত অগ্নির ধ্বনির মতো শব্দ শোনা যায়। একে দৃষ্ট ও শ্রুত রূপে উপাসনা করবে। যিনি এ কথা জানেন, তিনি দর্শনীয় ও বিখ্যাত হন।

এ সমস্তই ব্রহ্ম থেকে জাত, ব্রহ্মেই লীন ও তাঁতেই জীবিত থাকে।
অতএব শাস্তভাবে উপাসনা করবে। পুরুষ ক্রতুময় অর্থাৎ সংকল্প প্রধান।
ইহলোকে পুরুষ যেমন সংকল্প করে, পরলোকেও সেই রূপ হয়। তাই
শুভ সংকল্প করবে। যিনি মনোময়, প্রাণ যাঁর শরীর, যিনি জ্যোভিস্বরূপ ও সত্যসন্ধল্প, আকাশাত্মা, সর্বকর্মা সর্বকাম সর্বগন্ধ ও সর্বরুস,
যিনি অবাকী অনাসক্ত ও সমস্ত ব্যপ্ত করে আছেন, তিনিই আমার
হৃদয়ের আত্মাতিনি ধান যব সর্বপ এমনকি শ্রামাকের তণ্ডুল অপেক্ষাও
স্কল্ম। তিনি এই পৃথিবী অন্তরিক্ষ বা সমুদ্য লোক অপেক্ষাও মহান।
ইহলোক থেকে গিয়ে আমি তাঁকেই পাব, এই বিশ্বাস থাকলে তাঁর
কোন সংশ্য নেই। শাণ্ডিল্য এই কথা বলেছেন।

এই যে কোশ, অন্তরিক্ষ এর উদর, ভূমি এর নিম্ন ভাগ। একখনও জীর্ণ হয় না। দিকেরা এর পার্য, অন্তরিক্ষ এর উপরের রক্ষ। এই কোশ ধনভাগার, এতে বিশ্বভূবন অবস্থিত। এই কোশের পূর্ব দিক জুহু, দক্ষিণ দিক সহমানা, পশ্চিম দিক রাজ্ঞী এবং উত্তর দিক স্বভূতা। বায়ু এদের বংস। এ কথা যিনি জানেন, তাঁকে পুত্র বিয়োগে কাঁদতে হয় না। আমি এ কথা জানি বলে আমাকেও যেন কাঁদতে না হয়। আমি অমুক অমুক অমুকের সঙ্গে অবিনশ্বর কোশের শরণাপন্ন হচ্ছি। প্রাণের ভূলোকের ভূবর্লোকের ও স্বর্গলোকের শরণাপন্ন হচ্ছি। এই জীবজগতে যা কিছু আছে তাতা সমস্তই প্রাণ বলে আমি প্রাণের আশ্রয় নিচ্ছি। ভূলোকের শরণ তার্থ ভূলোক অন্তরিক্ষ ওত্যুলোকের শরণ। ভূবর্লোকের শরণ অর্থ স্বর্গের আশ্বর বায়ু ও আদিত্যের শরণ এবং স্বর্গলোকের শরণ অর্থ স্বর্গের যজুর্বেদ

#### ও সামবেদের শরণ।

পুরুষই যক্ত। গায়ত্রীর চবিবশটি অক্ষর বলে জীবনের প্রথম চবিবশ বংসর প্রাতঃসবন স্বরূপ। প্রাতঃ সবনে গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। ৰস্থগণ এই যজ্ঞের অন্তগত। প্রাণসমূহ এই বস্থ। এরাও জীৰের দেহে বাস করে বলে বস্থু নাম। এই সময়ে যদি কোন ব্যাধি যন্ত্রণাদেয় তো বলবে, হে প্রাণ হৈ বস্থুগণ, আমার এই প্রাতঃসবন মাধ্যন্দিন সবন পর্যন্ত বিস্তৃত করে দাও। যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাণরূপী বস্থুগণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই। এতে সে ব্যাধিমুক্ত ও নীরোগ হয়। তার পরের চুয়া-ল্লিশ বংসর মাধ্যন্দিন সবন সদৃশ্য। কারণ ত্রিষ্টুক ছন্দে এতগুলি অক্ষর এবং এই সময়ে এই ছন্দেরই মন্ত্র উচ্চারিত হয়। রুদ্রগণ এই সবনের অমুগত। প্রাণই রুদ্র এবং সকলকে রোদন করায়। যদি এই সময়ে কিছু সম্বস্তু করে তবে বলবে, হে প্রাণ, হে রুদ্রগণ, এই মাধ্যন্দিন সবনকে তৃতীয় সবন পর্যন্ত বিস্তৃত কর। যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাণরূপী রুদ্রগণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই। এই কথা বললে সে ব্যাধিমুক্ত ও নিশ্চিতভাবে নীরোগ হয়। তার পবেব আটচল্লিশ বংসর ততীয় সবন স্বরূপ। কারণ জ্বগর্তী ছন্দে এতগুলি অক্ষর এবং এই সবনে এই ছন্দেরই মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। আদিতাগণ এই সবনের অনুগত। প্রাণই আদিতা, কারণ প্রাণই শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করে। এই বয়সে যদি তাকে কিছু সম্ভপ্ত করে ভবে যলবে,হে প্রাণ, কে আদিতাগণ, আমার জীবনরূপী ভূতীয় সবনকে পূর্ণায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত কর। যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাণরূপী আদিতাগণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই। এই কথায় সে ব্যাধিমুক্ত ও নিশ্চিতভাবে নীরোগ হয়। ইতরার পুত্র মহীদাস এই তত্ত্ জেনে বলেছিলেন, তুমি কেন আমাকে এইভাবে সম্ভপ্ত করছ ? আমি তো এতে মরব না। তিনি একশো ষোল বংসর বেঁচেছিলেন। যিনি এ কথা জানেন, তিনি একশো (बाल वरमत वाराज्य।

পুরুষ যে ভোজন ও পান করতে চায় এবং স্থামূভবে বিরত থাকে, তাই দীক্ষা। তারপর পুরুষ যে ভোজন ও পান করে, এবং স্থামূভব করে, তা উপসদ অর্থাৎ পয়োত্তত সদৃশ। তারপর পুরুষ যে হাসে খায় ও মিথুন ভাব আচরণ করে, তা স্তুত ও শস্ত্র নামে যজ্ঞাংশের স্থায়। তারপর তপস্থা দান সরলতা অহিংসাও সত্য বচন—এই সমস্তই পুরুষ-রূপী যজ্ঞের দক্ষিণা। এই জক্মই লোকে বলে থাকে প্রসব করবে, প্রসব করেছে, এই যক্ত পুরুষের তাই পুনরুংপত্তি, আর এর যে মৃত্যু তা তার অবভূত অর্থাং যক্ত সমাপ্তির পর স্নান স্বরূপ। ঘোর আঙ্গিরস নামে শ্বিষি দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে এই তত্ব উপদেশ দিয়েছিলেন। তাতে কৃষ্ণ নিস্পৃহ হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মৃত্যুকালে মানুষ এই তিন মন্ত্র উচ্চারণ করবে— তুমি অক্ষয়, তুমি অচ্যত, তুমি প্রাণ সংশিত। এ বিষয়ে এই তৃটি শ্বক্ আছে। যে জ্যোতি স্লোকে দীপ্তি পাচ্ছে, জগতের বীজ স্বরূপ ও দিনের আলোর মতো সর্বব্যাপী, বিদ্বান দেই পরমজ্যোতি দর্শন করেন। অজ্ঞানান্ধকারের অতীত সেই জ্যোতিকে নিজের ছাদয় নিহিত জ্যোতি রূপে দর্শন করে আমরা দেবতাদের মধ্যে ছ্যুতিমান পরমেশ্বর স্বরূপ সর্বোত্তম জ্যোতিকেই লাভ করেছি।

মনই ব্রহ্ম, এই উপাসনা করবে। ইহাই অধ্যাত্ম উপাসনা। আকাশই ব্রহ্ম, ইহা অধিদৈবত উপাসনা। ব্রহ্ম চতৃস্পাদ—বাক্ প্রাণ চক্ষু ও কর্ণ এর এক এক পাদ। এই হল অধ্যাত্ম উপাসনা। অধিদৈবত উপাসনায় অগ্নি বায়ু আদিত্য ও দিক এক এক পাদ। বাক্ ব্রহ্মের চতুর্থ পদ। তা অগ্নিরপ জ্যোতিতে দীপ্তি পায় ও তাপ দেয়। যিনি এ কথা জ্ঞানেন, তিনি কীর্তি যশ ও বেদজ্ঞানের তেজে দীপ্তি পান ও তাপ দেন। প্রাণ চক্ষু ও কর্ণও ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। প্রাণ বায়ুর জ্যোতিতে, চক্ষু আদিত্যের জ্যোতিতে ও কর্ণ দিকের জ্যোতিতে দীপ্তি পায় ও তাপ দেয়। যিনিএ সব কথা জ্ঞানেন, তিনি কীর্তি যশ ও ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হন ও তাপ দেন।

আদিতাই ব্রহ্ম। এই জগৎ পূর্বে অসং ছিল, তা সং হল ও ডিম্বে পরিগত হল। এক বংসর তা স্পান্দনহীন অবস্থায় ছিল, তারপর বিভিন্ন
হল। একভাগ রজ্ঞতময় ও অক্সভাগ হল স্বর্ণময়। রজ্ঞতময় অংশই
পৃথিবী এবং স্বর্ণময় অংশ হালোক। যা জরায় তা পর্বত, যা উল্প অর্থাৎ
স্ক্র গর্ভবেইন তা মেঘ ও ত্রার, যা ধমনী তা নদী এবং বস্তির অর্থাৎ

মৃত্রাশয়ের জলই সমুদ্র। তারপর যা উৎপন্ধ হল তা সূর্য। তাতে উল্প্রনি হল এবং প্রাণী ও কাম্যবস্তু উৎপন্ধ হল। এই জন্ম সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় উল্প্রনি হয় এবং সমস্ত জীব ও কাম্যবস্তু উথিত হয়। যিনি সূর্যকে এই রূপ জেনে তাঁকেই ব্রহ্ম বলে উপাসনা করেন, সমস্ত মঙ্গলধনি তাঁর নিকটে এসে তাঁকে সুথ দেয়।

# ন্ততুর্থ অধ্যায় জানশ্রুতি পৌত্রায়ন ও বৈকের আখ্যায়িকা

জানশ্রুতি পৌত্রায়ন শ্রদ্ধায় অনেক দান করতেন এবং অনেক অন্ন পাক করাতেন। সবাই আমার অন্ধ আহার করুক, এই উদ্দেশে সব দিকে পান্থশালা নির্মাণ করিয়েছিলেন। এক রাত্রেহংসরা উড়েঘাচ্ছিল। একটি হংস তার অগ্রগামী আর এক হংসকে বলল, ভল্লাক্ষ,জানশ্রুতি পোত্রা-য়নের জ্যোতি আকাশের মতো বিস্তৃত আছে, তা স্পর্শ কোরো না। তোমাকে যেন তাদগ্ধ না করে। বিতীয় হংস বলল, কাকে তুমি জোয়ালে আবদ্ধ রৈকর স্থায় বলছ গুপ্রথম হংস বলল, তুমিই বা কার কথা বলছ? দিতীয় হংস বলল, চার অঙ্কের পাশায় কৃত জয় করলে যেমন ত্রেতা দ্বাপর ও কলিও জয় করাহয়, তেমনিএই সমস্তই রৈকর অধীন।লোকে যা কিছু ভাল কাজ করে তা রৈকের অস্তর্ভূত হয়। রৈক যা জানে তা জানলে তারও সেই ফললাভ হয়।

জানশ্রুতি পৌত্রায়ন এই কথা শুনেছিলেন। প্রাতে শ্যাত্যাগ করে তিনি তাঁর সার্থিকে হংসদের সংলাপের কথা বললেন। সার্থি অমুস্বদান করে এসে বলল, আমি তাঁকে পেলাম না। জানশ্রুতি বললেন, যেখানে ব্রাহ্মণেরা থাকেন, সেখানে তাঁর অমুসন্ধান করতে যাও। শকটের নিচে বসে একজন চুলকানি চুলকাচ্ছিল। সার্থি তার নিকটেবসে জিজ্ঞাসা করল, আপনিই কি শকটবান রৈকং নিতান্ত অবজ্ঞা ভরে তিনি উত্তর দিলেন, আমিই রৈক। জেনেছি, ভেবে সার্থি ফিরে গেল। তারপর জ্ঞানশ্রুতি পৌত্রায়ন হয় শো গাভী, সোনার কণ্ঠহার ও অশ্ব-

ज्तीयुक तथ निरंत्र (मशान शिरंत्र देवकरक वर्णालन, जाभनात ज्रम्थ अहे সব আনা হয়েছে। আপনি যে দেৰতার উপাসনা করেন, তাঁর বিষয়ে উপদেশ দিন। রৈক তাঁকে বললেন, হে শৃদ্র, এই হার রথ ও গাভী তোমারই থাক। এরপর জানশ্রুতি পৌত্রায়ন সহস্র গাভী রথ হার ও নিজের ছহিতাকে নিয়ে দেখানে উপস্থিত হলেন। রৈককে বললেন. আপনাকে এই সমস্তর সঙ্গে এই জায়াও যে গ্রামে বাস করেন তাও দিচ্ছি। আপনি আমাকে শিক্ষা দিন। সেই কন্সার মুখ তুলে রৈক বললেন, হে শুক্ত, তুমি এই সমস্ত এনেছ। এই মুখ দিয়েই আমাকে কথা বলাচ্ছ। মহার্য প্রদেশে রৈক্পর্ণ গ্রামে বাস করেই রৈক জানশ্রুতিকে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, বায়ু সর্বগ্রাদ, অগ্নি নির্বাপিত হয়ে বায়ুতে লীন হয় এবং সূর্য ও চন্দ্র ও অস্তমিত হয়ে বায়ুতে লীন হয়। জল বিশুষ হয়ে বায়ুতে যায়। বায়ু এই সমস্ত সংহার করে। ইহা অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতা বিষয়ক উপাদনা। অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহ বিষয়ক উপাসনা হল, প্রাণ সর্বগ্রাস। কারণ পুরুষ নিজিত হলে বাক্ চক্ষু কর্ণ ও মন প্রাণে প্রবেশ করে। প্রাণই এই সমস্ত বিনাশ করে। দেবতাদের মধ্যে বায়ু ও रेलिएयुत मर्था প्रांग এर इरे-रे मर्वशाम।

এরপর কপিপুত্র শৌনক ও কক্ষদেনের পুত্র অভিপ্রতারীকে যখন অন্ধ্র পরিবেশন করা হচ্ছিল, তখন এক ব্রহ্মচারী এসে ভিক্ষা চাইল। কিন্তু তারা তাকে ভিক্ষা দিল না। সেই ব্রহ্মচারী বলল, এক দেবতা চারজন মহাত্মাকে গ্রাদ করেছেন। তিনি কে? কে ভ্বনের রক্ষক ? হে কাপেয়, হে অভিপ্রতারী, বছরূপে বিভ্যমান দেই দেবতাকে মানুষ দেখতে পায় না। যার জন্ম এই অন্ন, তাকেই তা দিলে না।

শৌনক কাপেয় চিস্তিত হয়ে সেই ব্রহ্মচারীর নিকটে গিয়ে বলকোন, যিনি দেবতাদের আত্মা, প্রজাদের জনয়িতা হিরণ্যদস্ত ভক্ষণশীল ও মেধাবী, অপরে যাকে ভক্ষণ করতে পারে না এবং যিনি অয় নয় এমন বস্তুও ভক্ষণ করেন, জ্ঞানীরাতার মহিমাকে মহান্ বলেন। হে ব্রহ্মচারী, আমরাতারই উপাসনা করি। এঁকে ভিক্ষাদাও। তথন তাঁকে ভিক্ষাদেওয়া হল। বায়ুও ভার খাছা প্রধান পাঁচ ও প্রাণ ও ভার খাছা দিভীয় পাঁচ

এই দশ মিলিত হয়ে কৃত হয়। এই জন্ম সর্ব দিকে কৃত ও অন্নের সংখ্যা দশ। ইহাই বিরাট ও অন্নভোক্তা। এর দ্বারাই সব দৃষ্ট হয়। যিনি এ কথা জানেন, তিনি সব দিকের সব কিছু দেখতে পান ওঅন্নাদ হন।

#### সত্যকাম জাবালের আখ্যায়িকা

সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে সম্বোধন করে বলল, হে পুজনীয়ে, আমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে গুরুগৃহে বাস করব। আমার কী গোত্র ? জবালা তাকে বলল, হে তাত, ভোমার কোন গোত্র তা আমি জানি না। যৌবনে অনেক বিচরণ করে অন্তের পরিচর্যা করবার সময় আমি তোমাকে লাভ করেছি। তোমার কোন গোত্র তা আমি জানি না। আমি জবালা, তুমি সত্যকাম। স্বুতরাং বোলো, আমি সত্যকাম জাবাল। সভাকাম হারিক্রমত গৌতমের নিকটে গিয়ে বলল, আপনার নিকটে আমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে বাস করব। এই জন্মই আপনার নিকটে এমেছি। গৌতম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে সৌমা, তুমি কোন গোত্রীয় ৽ সত্যকাম বলল, ভগবান, আনি কোন গোত্রীয় তা আমি জানি না। আমি মাকে জিজাসা করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছেন, যৌবনে অনেক বিচরণ করে অন্সের পরিচর্যা করবার সময় ভোমাকে পেয়েছি। এই অবস্থায় আমি জানি না, তুমি কোন গোট্রীয়। আমি জবালা, তুমি সভ্যকাম। স্বুভরাং বোলো, আমি সভ্যকাম জাবাল। গৌতম সত্যকামকে বললেন, অত্রাহ্মণ কখনও এ রকম বলতে সমর্থ হয় না। তুমি সমিধ কাষ্ঠ নিয়ে এসো, আমি তোমাকে উপনীত করব। সত্য থেকে তুমি বিচলিত হোয়ো না।

তার উপনয়ন হবারপর তিনিচারশো তুর্বলও কুশ গরু বার করে বললেন, হে সৌম্য এদের অনুগমন কর।

তাদের নিয়ে প্রস্থান করবার সময় সভ্যকাম বলল, সহস্র সংখ্যা পূর্ণ না হলে আমি ফিরব না।

এইরপে সে বহু বর্ষ প্রবাসে কাটাল। তাদের সংখ্যা যখন এক সহস্র হল তখন একটি বৃষ তাকে বলল, সভাকাম, আমরা সংখ্যায় সহস্র হয়েছি। আচার্যকুলে আমাদের নিয়ে চল। তোমাকে ত্রক্ষের এক পাদ বলছি। পূর্ব দিক ব্রহ্মের এক কলা, পশ্চিম দিক এক কলা। দক্ষিণ দিক এক কলা ও উত্তর দিক এক কলা। হে সৌমা, এই হল এক্ষের চতুষ্কল এক পাদ। যিনি একে এইরূপ **জেনে ব্রন্মে**র এই চতুক্দ পাদকে প্রকা-শবান রূপে উপাদনা করেন, তিনি লোকে প্রতিষ্ঠাবান হন এবং উজ্জ্বদ ্লাক জয় করেন। অগ্নি তোমাকে আর এক পাদ বলবেন। পর্বিন সভ্যকাম সমস্ত গরু নিয়ে যাত্রা করল। সায়ংকালে যেখানে সমস্ত গরু একত্র হল, দেখানে সে আগুন ছেলে গরুদের আবদ্ধ করে কাঠ সংগ্রহ করে আগুনের পিছনে পূর্ব মুখ হয়ে উপবেশন করল। অগ্নি তাকে উচ্চম্বরে বললেন, সত্যকাম, তোমাকে আমি ব্রহ্মের এক পাদ বলি। পৃথিবী এক কলা, অন্তরিক্ষ এক কলা, ছালোক এক কলা, সমুদ্র এক কলা। হে সৌম্য, এই হল ব্রহ্মের চতুষ্কল এক পাদ। এর নাম অনস্তবান। যিনি একে এইরূপ জেনে ব্রহ্মের চতুষ্কল পাদকে অনস্ত-বান বলে উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে অনন্তবান হন এবং অনন্ত-বান লোক জয় করেন। হংসতোমাকে ব্রহ্মের আর এক পাদ বলবে। প্রদিন সত্যকাম গরু নিয়ে আবার যাত্রাকরল । সায়ংকালে তারা যেখানে একত্র হল, দেখানে দে আগুন জেলে গরুদের অবরুদ্ধ করে কাঠ সংগ্রহ করে আগুনের পিছনে পূর্বমুখ হয়ে উপবেশন করল। হংস তার নিকটে উড়ে এসে বলল, সত্যকাম,তোমাকে আমি ব্রহ্মের আরএকপাদবলি। অগ্নি এক কলা, সূর্য এক কলা, চন্দ্র এক কলা ও বিহাৎ এক কলা। হে সৌম্য, এই হল ব্রন্মের এক চতুষ্কল পাদ। এর নাম জ্যোতিম্বান।যিনি একে এই রূপ জেনে ত্রন্মের এই চতুষ্দ্র পাদকে জ্যোতিম্বান বলে উপ-সনা করেন, তিনি এই লোকে জ্যোতিমান হন এবং জ্যোতিময়লোক লাভ করেন। মদৃগু অর্থাৎ পানকৌড়ি তোমাকে আর এক পাদ বলবে। প্রদিন সত্যকাম গরু নিয়ে আবার যাত্রা করল। সায়ংকালে বেধানে তারা একত্র হবে, সেখানে সত্যকাম আগুন জ্বেলে গরুদের অবরোধ করে সমিধ হাতে আগুনের পিছনে পূর্ব মুখে উপবেশন করল। মদ্ত তার নিকটে উড়ে এসে উচ্চযরে বলল, সত্যকাম, তোমাকে আমি ব্রক্ষের

এক পাদ বলি। প্রাণ এক কলা, চক্ষু এক কলা, কর্ণ এক কলা, মন এক কলা। হে সৌম্য, এই হল ব্রহ্মের চতুক্ষল এক পাদ। এর নাম আয়তনবান। যিনি একে এইরূপ জেনে ব্রহ্মের এই চতুক্ষল পাদকে আয়তনবান বলে উপাসনাকরেন, তিনি এইলোকে আয়তনবান অর্থাৎ আশ্রয়বান হন ও আয়তনযুক্ত লোক লাভ করেন।

সত্যকাম আচার্যের গৃহে উপস্থিত হলে আচার্য গৌতম তাকে সম্বোধন করে বললেন, সত্যকাম, তুমি ব্রহ্মবিদের ক্যায় দীপ্তিমান হয়েছ। কে তোমাকে উপদেশ দিয়েছে १

সত্যকাম বলল, মানুষ ভিন্ন অন্ত কেউ। আপনি আমাকে অভীষ্ট বিষয়ে উপদেশ দিন। আপনার মতে। ব্যক্তির নিকটে শুনেছি যে আচার্যের নিকটে বিভালাভ করলেই তা কল্যাণ্ডম হয়।

আচার্যসত্যকামকে সেই সমস্তই বললেন, তার কিছুই পরিত্যক্ত হল না।

উপকোসল কামলায়ন সভ্যকামজাবালের নিকটে ব্রহ্মচর্যঅবলম্বনকরে বাস করেছিল এবং বারো বংসর গুরুর অগ্নি পরিচর্যা করেছিল। সভ্যকান অস্থা শিশুদের সমাবর্তন করালেন, কিন্তু উপকোসলকে সমাবর্তন করালেননা। তাঁর পত্নী তাঁকে বললেন, ব্রহ্মচারী তপস্থাযুক্ত হয়ে নিপুণ ভাবে অগ্নির পরিচর্যা করেছে। অগ্নি যেন ভোমাকে নিন্দা না করে। তৃমি একে উপদেশ দাও।

কিন্তু তিনি উপদেশ নাদিয়েই প্রবাসে চলে গেলেন। মনের ছঃখে উপ-কোসল অনশন ব্রতনিল। তখন আচার্য জায়াতাঁকে বললেন, ব্রহ্মচারী, তুমি আহার কর। আহার করছ না কেন ?

উপকোষল বলল, আমার মধ্যে নানা রকমের কামনা আছে, নানা ব্যাধিতে আমি পূর্ণ। তাই আহার করব না।

তারপর অগ্নিগণ পরস্পার বলতে লাগলেন, এই তপস্থানিরত ব্রহ্মচারী সয়ত্বে আমাদের পরিচর্যা করেছে। আমরা একে উপদেশ দিই। এরপর তারা বললেন, প্রাণই ব্রহ্ম, ক অর্থাৎ মুখই ব্রহ্ম এবং খ অর্থাৎ আকাশই ব্রহ্ম। উপকোসল ৰলল, প্ৰাণ যে ব্ৰহ্ম তা জ্বানি। কিন্তু ক ও খ যে ব্ৰহ্ম, তা জানি না।

তারা বললেন, যা ক তাই খ এবং যা খ তাই ক।

অগ্নিরা উপকোদলকে ব্রহ্মই প্রাণ ওআকাশ, এই উপদেশ দিয়েছিলেন। তারপর গার্হ পতা অগ্নি উপকোদলকে বললেন, পৃথিবী অগ্নি অগ্ন ও আদিত্য, তা আমার বা ব্রহ্মের তন্তু। আদিত্য মণ্ডলে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই আমি। যিনি একে এই প্রকার জেনে উপাদনা করেন, তিনি পাপ বিনাশ করেলোক প্রাপ্ত হন, পূর্ণ আয়ুলাভ করে দীর্ঘ জীবনধারণ করেন। তাঁর সস্তান বিনষ্ট হয় না। ইহলোকে ও পরলোকেও আমরা তাঁকে রক্ষা করি।

তারপর দক্ষিণাগ্নি উপকোদলকে এই উপদেশ দিলেন, জল দিক নক্ষত্র ও চল্রমা—এরা আমার বা ব্রহ্মের তন্তু। চল্রে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই আমি। যিনি একে এই রকম জেনে উপাদনা করেন, তিনিও পাপ বিনাশ করে লোক প্রাপ্ত হন, পূর্ণ আয়ু পেয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। তাঁর অধস্তম পুরুষেরা ক্ষয় হন না, আমরা ইহলোক ও পরলোকে তাঁদের রক্ষা করি।

আবহ অগ্নিও তাকে এই উপদেশ দিলেন, প্রাণ আকাশ হালোক ও বিছাং—এরা আমার বা ব্রহ্মের তন্তু। বিহাতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই আমি। যিনি একে এইভাবে জেনে উপাসনা করেন, তিনি পাপ বিনাশ করে লোক প্রাপ্ত হন, পূর্ণ আয়ু লাভ করে দীর্ঘ জীবন ধারণ করেন। তাঁর অধস্তন পুরুষরা বিনষ্ট হয় না, ইহলোক ও পরলোকে আমরা তাকে রক্ষা করি।

অগ্নিরা তাকে বললেন, হে উপকোদল, তোমাকে এই অগ্নিবিছাও আত্ম-বিছা বলা হল। আচার্য তোমাকে পরলোকে যাবার পথের বিষয় বল-বেন।

এই সময়ে আচার্য প্রবাস থেকে ফিরে এলেন। তিনি তাকে বললেন, উপকোসল, ব্রহ্মবিদের স্থায় তোমার মুখ দীপ্তি পাচ্ছে। তোমাকে কে উপদেশ দিয়েছে ? উপকোসল বলল, ভগবন, কে আমাকে উপদেশ দেবে ? এই বলে বিষ্
রটা যেন গোপন করল। তারপর আঙ্ল দিয়ে অগ্নিদের লক্ষ্য করে
বলল, এই প্রকার যে অগ্নি, এ নিশ্চয়ই অহা প্রকার।
অগ্নিরা তোমাকে কী বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন ?

উপকোসল বলল, এই উপদেশ।

আচার্য বললেন, এঁরা তোমাকে লোকের কথা বলেছেন, আমি তোমাকে তাঁর কথা বলব। পদ্মপত্রে যেমন জল সংলগ্ন হয় না, তেমনি যিনি এই প্রকার জানেন, তাঁতে পাপ সংশ্লিষ্ট হয় না।

উপকোসল বলন, আপনি আমাকে বলুন।

আচার্য বললেন, চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্টহন, ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃত ওঅভয়, ইনিই ব্রহ্ম। এই জফ্রাই কেউ ঘৃত বাজল চোখে নিক্ষেপ করলে তা চোখের উভয় প্রান্থে যায়। এঁ কে সংযদ্বাম বলা হয়, কারণ সমস্ত বাম অর্থাৎ স্থুন্দর বস্তু এঁ কে আশ্রয় করে। যিনি এই প্রকার জানেন, সমস্ত স্থুন্দর বস্তু ওঁ কে আশ্রয় করে। যিনি এই প্রকার জানেন, সমস্ত স্থুন্দর বস্তু তাঁর আশ্রয় গ্রহণ।করে। এই অক্ষিপুরুষই বামনী, কারণ তিনি সমস্ত বাম অর্থাৎ কল্যাণ প্রাপ্ত করান। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সব কল্যাণের বাহক। এই পুরুষই বামনী, কারণ ইনিই সর্বলোকে প্রতিভাত হন। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সর্বলোকে দীপ্তি পান। মৃত্যুর পর তাঁর অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া হোক বা না হোক, তিনি অচি অর্থাৎ জ্যোভিতে গমন করেন, অর্চি থেকে দিবসে, দিবস থেকে শুরুপক্ষে, তা থেকে উত্তরায়ণ, ও পরে সম্বৎসরে, সম্বৎসর থেকে আদিত্যে, সেখান থেকে উন্তরায়ণ, ও পরে সম্বৎসরে, সম্বৎসর থেকে আদিত্যে, সেখান থেকে চন্দ্রমায় এবং চন্দ্রমা থেকে বিস্থুতে গমন করেন। তখন সেই স্থানের এক অমান্থ্যিক পুরুষ তাঁদের ব্রক্ষে নিয়ে যান। এটাই দৈবপথ, এটাই ব্রহ্মপথ। এখানে গেলে মানুষকে আর সংসার আবর্তে ফিরে আসতে হয় না।

এই যিনি পবিত্র করেন, ইনিই অর্থাৎ এই বায়ুই যজ্ঞ। তিনিই প্রবাহিত হয়ে সমস্ত পবিত্র করেন বলে, তিনিই যজ্ঞ। মন ও বাক্য তাঁর হুটি পথ। ব্রহ্ম নামে ঋষিক-এর একটি পথকে মন দিয়ে সম্পন্ন বা সংশোধন করেন। হোতা, অধ্বয়ু ও উদ্গাতা বাক্য দিয়ে অপরটিকে সম্পন্ন

করেন। প্রাতে পঠনীয় অমুবাক্ আরম্ভ হবার পর এবং পরিধানীয় নামে ঋক্ পাঠ করবার পূর্বে যদি ব্রহ্মা মৌনাবলম্বন ত্যাগ করে বাক্য উচ্চার**ণ করেন, ভবে তিনি একটি পথকেই সং**শ্বত করেন। কিন্তু **অস্থ্য পথটি** বিনষ্ট হয়। যেমন একপদ মামুষ বা এক চক্র রথ চলতে গেলেই বিনষ্ট হয়, তেমনি এ র যজ্ঞও বিনষ্ট হয়। যজ্ঞ বিনষ্ট হলে যজমানও বিনষ্ট হয়, যজ্ঞ-করে পাপী হয়। আর যে যজ্ঞে প্রাতে পঠনীয় অমুবাক আরম্ভ হবার পর ও পরিধানীয় ঋক্ পাঠ করবার পূর্বে ব্রহ্মা বাক্য উচ্চারণ করেন না, সে যজ্ঞে উভয় পথই সংস্কৃত হয়, কোনটিই হীন হয় না। যেমন মানুষ তুই পায়ে ও রথ তুই চাকায় চলতে গেলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তেমনি এর যজ্ঞও প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সে যজ্ঞ করে শ্রেয়ো লাভ করে। প্রজাপতি লোক সমূহ উদ্দেশ করে তপস্থাকরলেন। তাথেকে তিনি রস উদ্ধার করলেন। পৃথিবী থেকে অগ্নি, অন্তরীক্ষ থেকে বায়ু ও ছালোক থেকে আদিত্যকে উদ্ধার করলেন। তিনি এই তিন দেবতাকে উদ্দেশ করে তপস্তা করলেন। তাতে অগ্নি থেকে ঋক্, বায়ু থেকে যক্ত্রুও আদিত্য থেকে সাম উদ্ধার করলেন। প্রজাপতি এই ত্রয়ী বিস্থার তপস্থা করলেন। তাতে তিনি ঋক্ থেকে ভূঃ, যজুঃ থেকে ভূবঃ ও সাম থেকে স্বঃ উদ্ধার করলেন। এইজ্বন্থই ঋক্ প্রয়োগের দোষে যজ্ঞের অনিষ্ট হবা**র সম্ভা**-বনা **থাকলে ভূ: স্বাহা বলে গা**ৰ্হপত্য অগ্নিতে হোম করবে। তা ঋকের রস ও বীর্ষে সম্ভাব্য দোষের প্রতিবিধান হবে। যদি যজুঃ প্রয়োগের দোষে কোন অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে, তবে ভূবঃ স্বাহা বলে দক্ষিণাগ্নিতে হোম করবে। তাতে যজুর রস ও বীর্ষে সম্ভাব্য অনিষ্টের প্রতিবিধান হবে। এই ভাবেই সামের ক্রটিতে কোন অনিষ্টের সম্ভাবন্ধ পাকলে বঃ স্বাহা বলে আহবনীয় অগ্নিতে হোম করবে। তাত্তে ক্লাম প্রয়োগের দোবে অনিষ্টের সম্ভাবনা সামের রস ও বীর্যে প্রতিহত হবে। যেমন সৰণে স্থবর্ণ, স্থবর্ণে রজভ, রজতে রঙ্গ, রঙ্গে সীসা, সীসায় লোহা, লোহায় চর্ম ও চর্মে কাঠ সংযোজিত করা হয়। তেমনি এই লেকের, দেবতাদের ও ত্রয়ী বিছার বীর্ষে যজ্ঞের সম্ভাব্য অনিষ্টের প্রভিবিধান করা হয়। এই রকম জ্ঞানসম্পন্ন এক্ষা যে যজে ঋষিক হন, সেই যজ্ঞ সুচিকিৎসিভ হয়।

উত্তরায়ণ পথে যাবার উপায় স্বরূপ। এই রকম ব্রহ্মার সম্বন্ধে গাথা আছে—যে যে স্থানে ক্ষত হয়, ব্রহ্মা সেই স্থানেই যান। মননশীল ব্রহ্মাই একমাত্র ঋতিক। ঘোটকী যেমন কুরু বা যোদ্ধাকে রক্ষা করে, তেমনি এই রকম জ্ঞান সম্পন্ন ব্রহ্মা যক্ত যজমান ওসমস্ত ঋতিককে রক্ষা করেন। স্বতরাং যিনি এ সব জানেন, তাঁকেই ব্রহ্মা ঋতিকরূপে নিয়োগ করবে, যিনি জ্ঞানেন না তাঁকে নিযুক্ত করবে না।

# পঞ্চম অধ্যাহ্য প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব ও তার উপাসনা

যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন, তিনিই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। যিনি বসিষ্ঠকে জানেন, তিনি স্বজনের মধ্যে বসিষ্ঠই হন। বাক্ই বসিষ্ঠ। যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি ইহলোক ও পর-লোক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। চক্ষুই প্রতিষ্ঠা। যিনি সম্পদকে জানেন, তাঁর জন্ম সমস্ত দৈব ও মানুষের কাম্য বস্তু উপস্থিত হয়। শ্রোত্রই সম্পদ। যিনি আয়তন বা আশ্রয়কে জানেন, তিনিই স্বজনের আয়তন হন। মনই আয়তন।

এক সময়ে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে বিবাদ হয়েছিল। সকলেই বলল, আমি শ্রেষ্ঠ। প্রাণ পিতা প্রজাপতির নিকটে গিয়ে বলল, ভগবান, আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?

তিনি তাদেরবললেন তোমাদের মধ্যে যে বহির্গত হলে দেহ পাপিষ্ঠতর হয়, সেই শ্রেষ্ঠ।

বাক্ দেহ থেকে বেরিয়ে গেল। সে এক বংসর প্রবাদে থেকে ফিরে এসে বলল, আমার অভাবে ভোমরা কিরূপে জীবিত ছিলে ?

অস্ম ইন্দ্রিয়রা বলল, মৃক যেমন কথা বলে না, অথচ নিঃশ্বাস নিয়ে জীবন ধারণ করে, চোধ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শোনে, মন দিয়ে চিন্তা করে, তেমনি করে। তারপর বাক্ দেহে প্রবেশ করল এবং চক্ষু দেহ থেকে চলে গেল। সেও এক বংসর প্রবাসে কাটিয়ে এসে বলল, আমার অভাবে তোমরা কেমন ভাবে জীবিত ছিলে ?

ইন্দ্রিয়রাবলল, অন্ধ্রেমন দেখতে পায়না, অথচ নিঃশাদ প্রশাদে জীবন ধারণ করে, বাক্ কথা বলে, কান শোনে, মন চিন্তা করে, তেমনি করে। এরপর চক্ষু দেহে প্রবেশ করল এবং কর্ণ দেহ ছেড়ে চলে গেল। দেও এক বছর প্রবাদে কাটিয়ে ফিরে এসে বলল, আমার অভাবে তোমরা কেমন করে জীবিত ছিলে ?

ইন্দ্রিয়রা বলল, বধির যেমন শুনতে পায় না, অথচ প্রাণ দিয়ে প্রাণনের কাজ করে, বাক্ দিয়ে কথা বলে, চোথ দিয়ে দেখে ও মন দিয়ে চিন্থা করে, তেমনি করে।

তথন কর্ণ দেহে প্রবেশ করল এবং মন দেহ ছেড়ে চলে গেল। এক বংসর প্রবাসে কাটিয়ে সে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল, আমার অভাবে তোমরা কেমন ছিলে ?

ইন্দ্রিয়রা বলল, শিশু যেমন চিন্তা করে না, অথচ প্রাণ দিয়ে প্রাণন করে, বাক্ দিয়ে কথা বলে, চোথ দিয়ে দেখে ও কান দিয়ে শোনে, ঠিক তেমনি করে।

তথন মন দেহে প্রবেশ করল এরং প্রাণ দেহ ছেড়ে যাবার ইচ্ছাপ্রকাশ করল। সেই সময় উৎকৃষ্ট অথচ যেমন পাদবন্ধনের থুঁটি উৎপাটি তকরে, তেমনি অক্যান্স ইন্দ্রিয়দের উৎথাত করবার উপক্রম করল। তারা প্রাণের নিকটে এসে বলল, তুমিই আমাদের প্রভূ হও, তুমিই শ্রেষ্ঠ। তুমি উৎক্রমন কোরো না। বাক্ তাকে বলল, আমি যদি বসিষ্ঠ হই, তবে তুমিও বসিষ্ঠ। চক্ষু তাকে বলল, আমি যদি প্রতিষ্ঠা হই, তাহলে তুমিও প্রতিষ্ঠা। কান বলল, আমি যদি সম্পদ হই, তাহলে তুমিও প্রতিষ্ঠা। কান বলল, আমি যদি সম্পদ হই, তাহলে তুমিও বলল, আমি যদি আয়তন হই, তবে তুমিও আয়তন। এইজন্মই পণ্ডিতরা ইন্দ্রিয়বর্গকৈ বাক্ চোথ কান বা মন বলেন না, বলেন প্রাণ। এসমস্তই প্রাণ।

মুখ্য প্রাণ জিজ্ঞাদা করল, আমার কী অন্ন হবে ? ইন্দ্রিয়রা বলল, কুকুর

ও শকুনি থেকে আরম্ভ করে যা কিছু আছে তা সবই। সমস্তই প্রাণের অন্ন। এই নাম প্রত্যক্ষ। যিনি এ জ্ঞানেন, তাঁর কিছুই অভক্ষ্য নয়। প্রাণ জিজ্ঞাসা করল, আমার কী আচ্ছাদন হবে ?—তারা বলল, জ্ঞল। সেইজন্য লোকে ভোজনের পূর্বে ও পরে জল দিয়ে বেষ্টন করে। অন্ন বন্ত্র পায়, নগ্ন থাকে না।

সত্যকাম জাবাল ব্যান্ত্রপদের পুত্র গোশ্রুতিকে এই উপদেশ দিয়ে বলে-ছিলেন, যদি নীরস কৃক্ষ-কাণ্ডকেও এই উপদেশ দেওয়া হয়, তাহলে তাতেও শাখা ও পত্ৰ উদ্গত হতে পারে। যদি কেউ মহত্ব লাভ করতে ইচ্ছা করে, তাহলে সে অমাবস্থায় দীক্ষা গ্রহণ করে পূর্ণিমার রাতে নানা রকম ওষধি মিলিয়ে পিষবে। সেই মন্থকে দধি ও মধুর সঙ্গে মিলিয়ে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা বলে তাজ্য অগ্নিতে ও সম্পাত মন্থন পাত্রে নিক্ষেপ করবে। বসিষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা অগ্নিতে আহুতি দিয়ে মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করবে। প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে স্বাহা বলে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করবে। সম্পদের উদ্দেশে স্বাহা বলে অগ্নিতে আছতি দিয়ে মন্তে সম্পাত নিক্ষেপ করবে। আয়তনের উদ্দেশে স্বাহা বলে অগ্নিতে আন্ততি দিয়ে মন্তে সম্পাত নিক্ষেপ করবে। তারপর অগ্নির নিকট থেকে কিছু দূরে গিয়ে মন্থ নিয়ে এই মন্ত্র জ্বপ করবে—হে মন্থ অর্থাৎ প্রাণ, ভোমার নাম অম, এই সমস্ত তোমাতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি অর্থাৎ মন্থরূপী প্রাণ জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দীপ্তিমান ও অধিপতি। তিনি আমাকে জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্ব দীপ্তি ও আধিপতা দিন। আমি সর্বাত্মক হতে ঢাই। তারপর তং সবিতুর নীমহে এই পদ উচ্চারণ করে একবার খাবে, বয়ম্ দেবস্ত ভোজনম্ বলে একবার খাবে, শ্রেষ্ঠম সর্বধাক্ষম বলে একবার খাবে এবং তুরং ভগস্ত ধীমহি বলেসমস্ত পান করবে। তারপর তা কাংস বা চমস পাত্র যাই হোক, তা ধুয়ে অগ্নির পিছনে বাক্য ও চিত্তকে সংযত করে চর্মের উপরে বা মাটিতে শয়ন করবে। স্বপ্নে যদি সে স্ত্রীলোক দর্শন করে, তবে জানবে যে তার কর্ম সার্থক হয়েছে। এ বিষয়ে প্লোক আছে—যদি কাম্য কর্মে স্ত্রীলোক দর্শন হয় তো জানবে যে সিদ্ধিলাভ হয়েছে।

### খেতকেতু প্রবাহণ সংবাদ

একদা শ্বেতকেতু আরুণেয় পাঞ্চাল রাজসভায় গিয়েছিলেন। সেখানে প্রবাহন জৈবলি তাঁকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, হে কুমার, তোমার পিতা কি তোমাকে উপদেশ দিয়েছেন १—শ্বেতকেতৃ বলল, নিশ্চয়ই দিয়েছেন। প্রবাহন জিজ্ঞাসা করলেন, মৃত্যুর পর প্রাণীরা উধ্বে কোন দেশে যায় তা জানো ?—শ্বেতকেতু বলল, জানি না। প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করলেন, य ভাবে প্রাণীরা ফিরে আসে তা কি জানো !— খেতকেতু বলল, না। প্রবাহন জিজ্ঞাসা করলেন, দেবযান ও পিতৃযান কোথায় পৃথক হয়েছে, তা জানো কি १- - খেতকেতু বলল, তাও জানি না। প্রবাহন জিজ্ঞাস। করলেন, তুমি কি জানো পিতৃলোক কেন পূর্ণহয়না ? খেতকেতৃ বলল, না। প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জ্ঞানো পঞ্চমী আহুতিতে জলকে কেন পুরুষ বলা হয় ? খেতকেতু বলল, জানি না। তখন প্রবাহণ বললেন, তবে তুমি কেন বলেছিলে যে আমি উপদিষ্ট হয়েছি ? এ সব কথা যে জানে না, সে কী ভাবে উপদিষ্টহয়েছি বলতে পারে ণু খেতকেতু মনের ছঃখে পিতার নিকটে ফিরে এসে বলল, আপনি আমাকে উপদেশ না দিয়েই বলেছিলেন, তোমাকে দিলাম। সেই রাজগ্র বন্ধ আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন করেছিলেন, আমি তাঁর একটিরওউত্তর দিতেপারি নি। তুমি আমাকে যে সব প্রশ্নের কথা বললে, আমি এরএকটিওজ্ঞানি না। আমি জানলে ভোমাকে বলতাম না কেন!

তারপর গৌতম রাজভবনে উপস্থিত হলেন। অভ্যাগতকে রাজা সমাদর করলেন। প্রাতে রাজা সভায় এলে গৌতমও সেখানে গেলেন। রাজা বললেন, মানুষের যোগ্য বিত্তের বর প্রার্থনা করুন।

গৌতম বললেন, মানুষের বিত্ত আপনারই থাক। আপনি আমার পুত্রকে
যে কথা বলেছিলেন, আমাকে তাই বলুন।

রাজা এ কথা শুনে বিষয় হলেন। তিনি আজ্ঞা করলেন, দীর্ঘকাল এখানে বাস করুন।

তারপর একদিন তাঁকে বললেন, আপনি আমাকে যে বিষয়ে জিজ্ঞাসঃ

করেছিলেন, এই বিছা পুরাকালে আপনার আগে কেউ লাভ করেন নি। এজন্য সর্বলোকে ক্ষত্রিয়দেরই ক্ষমতা ছিল। তারপর তিনি উপদেশ দিলেন, ত্বালোকই অগ্নি। আদিত্য তার কাষ্ঠ, রশ্মি ধুম, দিন শিখা, চন্দ্র অঙ্গার ও নক্ষত্র স্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবতারা শ্রদ্ধাকে আছতি রূপে অর্পণ করেন এবং তা থেকেই সোমরাজা চন্দ্র উৎপন্ন হয়। পর্জক্য ও অগ্নি। বায়ু তার কাষ্ঠ, মেঘ ধুম, বিত্যুৎ শিখা, বজ্র অঙ্গার ও মেঘ গর্জন ক্ষুলিক। দেবতারা সেইঅগ্নিতে সোমরাজকে আহুতি অর্পণ করেনএবং তা থেকে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। পৃথিবী এঅগ্নি। সম্বৎসব তার রসমিধ। আকাশ ধুম, রাত্রি শিখা, দিক অঙ্গার ও মধ্যবতী কোণ স্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবতারা রৃষ্টিকে আহুতি দেন এবং তা থেকে অন্ন উৎপন্ন হয়। পুরুষও অগ্নি। বাক্ তার সমিধ, প্রাণ ধুম, জিহ্বা শিখা, চক্ষু অঙ্গার ও কর্ণ ক্ষুলিক। দেবতারা এই অগ্নিতে অন্ন আন্তৃতি দেন এবং এর থেকে শুক্র উৎপন্ন হয়। স্ত্রীও অগ্নি। উপস্থ তার সমিধ, সম্ভাষণ ধূম, যোনি শিখা, মৈথুন অঙ্গার ও স্বল্পস্থ স্ফুলিঙ্গ। দেবতারা এই অগ্নিতে শুক্র আহুতি দেন এবং তা থেকে গর্ভ সঞ্চার হয়। এই জন্মই পঞ্চমী আছতিতেজলকে পুরুষ বলা হয়। জরায়ুতে আবৃত সেই গর্ভ নয় বা দশ মাস অথবা যত দিন দরকার তত দিন অভ্যস্তারে বাস করে উৎপন্ন হয়। জন্মগ্রহণেব পর যত দিন আয়ু তত দিন জীবিত থাকে। নির্দিষ্ট নিয়মে দেহত্যাগ করবার পর অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জম্ম তাকে অগ্নিতে নিয়ে যাওয়া হয়। এই অগ্নি থেকেই সে এসেছে এবং এই অগ্নি থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। যারা এই পঞ্চারি বিভা জানেন এবং যাঁরা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্থার উপাসনা করেন, তাঁরা অর্চিতে গমন করেন। অর্চি থেকে দিনে, দিন থেকে শুক্লপক্ষে, তা থেকে উত্তরায়ণে যান। মাস থেকে সম্বৎসরে, তারপর আদিতো, আদিতা থেকে চন্দ্রে ও চন্দ্র থেকে বিত্নাতে যান। সেখানে এক অমানবপুরুষ তাঁকে ব্রহ্মলাভ করায়। এই হল দেবযান পথ। আর যাঁরা গ্রামে ইষ্টাপূর্ভ দানাদির অনুষ্ঠান করে, তারা মৃত্যুর পর ধুমে গমন করে। ধূম থেকে রাত্রিতে, রাত্রি থেকে কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ থেকে দক্ষি-ণায়নে যায়। এরা সম্বংসরে যায় না। মাস থেকেই পিড়লোকে, পিড়-

লোক থেকে আকাশে, আকাশ থেকে চন্দ্রলোকে যায়। এই চন্দ্রই দোমরাজা, দেবতাদের অন্ন, দেবতারাই একে ভক্ষণ করেন। যত দিন কর্মক্ষয় না হয় তত দিন চন্দ্রমগুলে বাস করে যে পথে গিয়েছিল সেই পথেই আকাশে ফিরে আসে। আকাশ থেকে বায়ুতে যায়, বায়ু থেকে ধুম হয় এবং ধুম থেকে অভ, অভ থেকে মেঘ হয়ে বর্ষণ করে। তারপর তারা এই পৃথিবীতে ধান যব ওষধি ও বনস্পতি তিল ও মাষ এইরূপে জন্মায়। এই অবস্থা থেকে নিঃসরণ খুব কঠিন। যে যে প্রাণী অন্ধ খায় ও সস্তানের জন্ম দেয়, দেই সমস্ত প্রাণীরূপে পুনরায় জন্মায়। তাদের মধ্যে যারা পূর্বজ্ঞমে এই পৃথিবীতে রমণীয় আচরণ করেছিল, তারা রমণীয় যোনিতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং যারা কুংসিত কর্ম করেছিল তারা কুংসিত যোনিতে অর্থাৎ কুকুর শৃকর বা চণ্ডাল হয়ে জন্মায়। যারা এই উভয়ের কোন পথেই গমন করে না, ভারা নিত্য আবর্তনশীল ক্ষুদ্র প্রাণী রূপে জন্মায়। ভারা জন্মায় আর মরে। অর্থাৎ তাদের জীবন এতই ক্ষণস্থায়ী যে জন্ম দেবার পরেই তারা মারা যায়। সুত্রাং জন্ম ও মৃত্যু ছাড়া তাদের জীবনে আর কোনঘটনা নেই। ইহা তৃতীয় স্থান বলে চল্রলোক পূর্ণ হয় না। তাই সংসার গতিকে ঘুণা করতে হয়। এই বিষয়ে এই ল্লোক আছে, স্বুবর্ণ অপহরণকারী স্তরাপানকারী গুরুপত্নীগামী ওবাহ্মণঘাতক এই চার জ্বন পতিত হয় এবং এদের সঙ্গে যে সংসর্গ করে সেই পঞ্চম ব্যক্তিও পতিত হয়। কিন্তু যিনি এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন, তিনি এদের সংসর্গ করেও পাপে লিপ্ত হন না। যিনি এসব জানেন, তিনি শুদ্ধ ও পূত এবং তিনি পুণালোকগামী হন।

### অশ্বপতি ও ষড়্বাহ্মণ সংবাদ

উপমন্থার পুত্র প্রাচীনশাল পুলুষ পুত্র সত্যযক্ত ভান্নবি পুত্র ইক্সন্থায় শকরাক্ষ পুত্র জন ও অশ্বতরাশ্ব পুত্র বুড়িল—এই মহাগৃহস্থ ও দেবজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিরা সন্মিলিত হয়ে কে আমাদের আত্মা ও ব্রহ্ম কী এই বিচার করেছিলেন। তাঁরা স্থির করলেন, সম্প্রতি উদ্দালক আরুণি এই বৈশ্বানর আত্মার বিষয়ে জানেন, চলুন আমরা তাঁর নিকটে যাই। তার-

পর তাঁরা তাঁর নিকটে গেলেন।

উদ্দালক স্থির করলেন, এই সব মহাগৃহস্থ মহা শ্রোত্রিয় আমাকে প্রশ্ন করবেন, হয়তো আমি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। তাই এঁদের অক্য উপদেষ্টার কথা বলে দিই। এই স্থির করে তিনি তাঁদের বললেন, হে ভগবদ্গণ, সম্প্রতিকেকয় পুত্র অশ্বপতি এই বৈশ্বানর আত্মার বিষয়ে অবগত আছেন। চলুন আমরা তাঁর নিকটে যাই। তাঁরা তখন তাঁর নিকটে গেলেন।

অশ্বপতি সেই অভ্যাগতদের প্রত্যেককে পৃথক ভাবে পৃজ্ঞা করলেন। প্রাতে শ্যা ত্যাগ করে তাঁদের বললেন, আমার রাজ্যে কোন চোর নেই অর্থাৎ এমন ব্রাক্ষণ নেই যে অগ্নিহোত্রী নয়, কোন অবিদ্বান নেই, কোন কদর্য ব্যক্তিনেই, ধনাহিতাগ্নি কেউ নেই, কোন ব্যভিচারী নেই। তাই ব্যভিচারিণী কোথা থেকে আসবে ! হে ভগবদুগণ। আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়েছি। এক এক জন ঋত্বিককে আমি যে পরিমাণ ধন দেব, আপনাদেরও সেই পরিমাণ ধন দেব। আপনারা এথানে বাস করুন। তাঁরা বললেন, মানুষযে উদ্দেশে আসে, তাই প্রথমে বলে থাকে। সম্প্রতি আপনি বৈশ্বানর আত্মার বিষয়ে অবগত আছেন, তাই আমাদের বলুন। তিনি বললেন, ঔপমন্তব, আপনি কাকে আত্মারপে উপাদনাা করেন ? ওপমন্তব বললেন, হ্যালোককেই আমি আত্মা বলে উপাসনা করি। অশ্বপতি বললেন, আপনি যাকে আত্মা বলে উপাসনা করেন, ইনি নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ তেজসম্পন্ন বৈশ্বানর আত্মা। এই জন্ম আপনার কুলে স্তুত প্রস্তুত ও আমুত দৃষ্ট হয়। এই জন্মই অন্ন ভোজন করছেন, প্রিয়-জন দেখছেন বা প্রিয় বস্তু লাভ করছেন। যিনি এইরূপে এই বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি অন্ন ভোজন করেন, প্রিয়জন দর্শন করেন ও তাঁর কলে ব্রহ্মতেজ বর্তমানথাকে। কিন্তু এই ছালোক আত্মার মুর্ধন্য মাত্র। আপনি যদি আত্মতত্ত্ব শিক্ষারজন্য আমার নিকটেনা আস-তেন তো আপনার মাথা থসে পড়ত।

তারপর রাজা সভাযজ্ঞ পৌলুষিকে বললেন, আপনি কাকে আত্মারূপে উপাসনা করেন ? সভাযজ্ঞ বললেন, আদিভাকে।

রাজা বললেন, আপনিযাঁর উপাসনা করেন, তিনি বিশ্বরূপ নামে বৈশানর আত্মা। সেই জন্য আপনার কুলে বিশ্বরূপ ধন দৃষ্ট হয়। অশ্বতরীযুক্ত রথ দাসী কণ্ঠহার এ সমস্তই আপনার অন্তগত আছে এবং আপনি অন্ধ ভোজন করছেন ও প্রিয় বস্তু দর্শন করছেন। যিনি এইভাবে বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি অন্ধভোজী হন, প্রিয় বস্তু দর্শন করেন এবং তাঁর কুলে ব্রহ্মতেজ বর্তমান থাকে। এই আদিত্য আত্মার চক্ষুমাত্র। আপনি যদি আমার নিকটে না আসতেন তো অন্ধ হয়ে যেতেন।

এরপর অশ্বপতি ইন্দ্রছায় ভাল্লবেয়কে বললেন, আপনি কাকে আত্মারূপে উপাসনা করেন ?

ভাল্লবেয় বললেন, বায়ুকে। অশ্বপতি বললেন, আপনি যাঁর উপাসনা করেন, তিনি পৃথকবর্ত্তা নামে বৈশ্বানর আত্মা। এই জফুই নানাবিধ-বলি আপনার নিকটে উপস্থিত হয় এবং নানাবিধ রথ আপনার আপনার অন্থুগমন করে এবং আপনি অল্লভোজন করছেন। বৈশ্বানর আত্মাকে যিনি এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি অল্লভোজন করেন, প্রিয় বস্তু দর্শন করেন এবং তাঁর কুলে ব্রহ্মতেজ বর্তমান থাকে। কিন্তু এই বায়ু আত্মার প্রাণ এবং আপনি আমার নিকটে না এলে আপনার প্রাণ নির্গত হত।

ভারপর অশ্বপতি জনকে বললেন, আপনি কাকে আত্মা বলে উপাসনং করেন ?

জন বললেন, আকাশকে।

অশ্বপতি বললেন, ইনি বহুল নামে বৈশ্বানর আত্মা এবং এই জ্বস্তেই আপনি সন্তান ও ধনে বহুল হয়েছেন অশ্ব-ভোজন করছেন ও প্রিয়বস্তু দর্শন করছেন। বৈশ্বানর আত্মাকে এইভাবে উপাসনা করলে ব্রহ্মভেজও বিশ্বমান থাকে। কিন্তু আকাশ আত্মার মধ্যদেহ। আপনি আমার নিকটে না এলে আপনার দেহের মধ্যভাগ বিশীর্ণ হত।

এরপর অশ্বপত্তি বৃড়িল অশ্বতরাশ্বিকে বললেন, আপনি কাকে আত্মা-

রূপে উপাসনা করেন ?

বৃড়িল বললেন, জলকে। রাজা বললেন, ইনিরয়ি নামে বৈশানর আত্মা এবং এই জন্মই আপনি রয়ি অর্থাৎ ধনবান ও পুষ্টিমান, অন্ধ ভোজন করছেন এবং প্রিয় বস্তুও দর্শন করছেন। এইভাবে আত্মার উপাসনা করলে ব্রহ্মতেজ্ঞও বর্তমান থাকে। কিন্তু জল আত্মার বস্তিদেশ। আপনি আমার নিকটে না এলে আপনার বস্তি বিশীর্ণ হত।

তারপর অশ্বপতি উদ্দালক আরুণিকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে গৌতম, আপনি কাকে আত্মা বলে উপাসনা করেন ?

উদ্দালক বললেন, পৃথিবীকে।

রাজা বললেন, প্রতিষ্ঠা নামে বৈশ্বানর আত্মা এবং এই জন্মই আপনি সমৃতি ও পশু লাভ করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এর উপাসনায় কুলে ব্রহ্ম-ক্রেজও বিছ্যমান থাকে। কিন্তু ইনি আত্মার পাদ্বয় বলে আমার নিকটে আপনি না এলে আপনার পাদ্বয় শিথিল হত। কিন্তু আপনারা এই বৈধানর আত্মাকে পৃথক ভাবে কল্পনা করে অন্ন ভোজন করছেন। যিনি এঁকে সর্বত্র বাপ্ত ও অপরিমেয় রূপে উপাসনা করেন, তিনি সর্বভূতে ও সব আত্মাতে অন্ন-ভোজন করেন। স্থতেজা এই বৈশ্বানর আত্মার মূর্ধা, বিশ্বরূপ এর চক্ষু, পৃথক বর্মাত্মা প্রাণ, বহুল শরীরের মধ্যভাগ, রয়ি বস্তি, পাদদ্বয় পৃথিবী, বেদি বক্ষস্থান, কুশ লোম, গার্হপত্য অগ্নি-হৃদয় দক্ষিণাগ্রি মন ও আহবনীয় অগ্নি এঁর মুখ। সেই জক্ত যে অ**ন্ন** প্রথম উপস্থিত হয়, তাহা হোম স্থানীয়। অন্নভোক্তা প্রাণায় স্বাহা বলে প্রথম আহু তিকে হোমরূপে অপণ করবে। প্রাণ তৃপ্ত হলে চকু তপ্ত হয়, চক্ষু তৃপ্ত হলে আদিত্য তৃপ্ত হয়, আদিত্য তৃপ্ত হলে স্বৰ্গলোক তৃপ্ত হয়, স্বৰ্গলোক তৃপ্ত হলে দ্যৌ ও আদিতা কৰ্তৃ চ যা কিছু অধিষ্ঠিত তা সমস্তই তৃপ্ত হয়। এই তৃপ্তিব জগ্য ভোক্তাও সম্ভতি পশু আর দেহ-কান্তিও ব্রহ্মতেজ্ঞ লাভ করে তৃপ্ত হন। তারপর ব্যানায় স্বাহা বলে দ্বিতীয় আহুতিকে হোম করবেন। এতে ব্যান তৃপ্ত হয় এবং ব্যান তৃপ্ত হলে কর্ণ তৃপ্ত হয়। কর্ণ তৃপ্ত হলে চন্দ্র তৃপ্ত হয়, চন্দ্র তৃপ্ত হলে দিক তৃপ্ত হয় এবং দিক তৃপ্ত হলে দিক ও চল্ল পরিচালিত সব কিছুই তৃপ্ত

হয়। এই ড়প্তির জন্ম ভোক্তা সম্ভতি পশু অন্ন দেহকান্তি ও ব্রহ্মতেজ-জ্বনিত তৃপ্তি লাভ করেন। তারপর অপানায় স্বাহা বলে তৃতীয় আহুতির হোম করবেন। এতে অপান তৃপ্ত হয়। অপান তৃপ্ত হলে বাক্ তৃপ্ত,তাতে অগ্নি তৃপ্ত এবং অগ্নির তৃপ্তিতে পৃথিবী তৃপ্ত হয়।পৃথিবী তৃপ্ত হলে পৃথিবী ও অগ্নির পরিচালিত সব কিছুই তৃপ্তহয়। আর এই তৃপ্তির জন্মভোক্তা প্রজা পশু আন্ন দেহ লাবণ্য ও ব্রহ্মতেজ লাভ করে তৃপ্ত হন । তারপর সমানায় স্বাহা বলে চতুর্থী আহুতি হোম করবেন। এতে সমান তুপ্ত হয়। সমান তৃপ্ত হলে মন তৃপ্ত হয়, মন তৃপ্ত হলে পর্জস্ত ও পর্জস্ত তৃপ্ত হলে বিত্বাৎ তৃপ্ত হয়। বিত্বাৎ তৃপ্ত হলে যা কিছু বিত্বাৎ ও পর্জগু দ্বারা পরি-চালিত সে সমস্তই তৃপ্ত হয়। এই তৃপ্তির জন্ম অন্নভোক্তা প্রজ্ঞাপশু অন্ন দেহকান্তি ও ব্রহ্মতেজ লাভ করে তৃপ্ত হন।এর পর উদানায় স্বাহা বলে পঞ্চম আহুতির হোম করবেন। তাতে উদান তৃপ্ত হয়। উদান তৃপ্ত হলে ছক তৃপ্ত হয়, ছক তৃপ্ত হলে বায়ু ও বায়ু তৃপ্ত হলে আকাশ তৃপ্ত হয়। আকাশ তৃপ্ত হলে বায়ু ও আকাশ পরিচালিত সব কিছুই তৃপ্ত হয়। আর এই তৃপ্তির জন্ম ভোক্তা প্রজা পশু অন্ন দেহকান্তি ও ব্রহ্মতেজ লাভ করে তুপ্ত হন। যে এই বৈশ্বানর বিচ্চা না জেনে অগ্নিহোত্র হোম করে তার জ্বলম্ভ অঙ্গার ত্যাগ করে ভ্রমে আছতি দেবার মতো হয়। যিনি এদব মেনে অগ্নিহোত্র হোম করেন, তাঁর সর্বলোক সর্বভূতে সব আত্মাতে হোম করা হয়। ইষীকার তুলা আগুনে নিক্ষেপ করলে যেমন দগ্ধ হয়ে যায়, তেমনি এসব জেনে অগ্নিহোত্র হোম করলে সমস্ত পাপ সম্যক দগ্ধ হয়ে যায়। এই জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি চণ্ডালকে উচ্ছিষ্ট দিলেও তা বৈশ্বানর আত্মাতে হোম করা হয়। এই বিষয়ে প্লোক আছে--এই পৃথিবীতে ক্ষুধার্ত শিশু যেমন মাতার উপাসনা করে, তেমনি সমস্ত চরা-চর প্রাণীই অগ্নিহোত্রের উপাসনা করে।

# ষষ্ঠ অপ্যাস্থ আরুণি-শ্বেতকেতু সংবাদ

আরুণির শ্বেত্কেতৃ নামে এক পুত্র ছিল। পিতা তাকে বললেন, তুমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন কর। আমাদের বংশে কেউই বেদাধ্যায় না করে ব্রহ্ম বন্ধুর ন্থায় হয় নি। শ্বেতকেতৃ বারো বংসর বয়সে গুরুগৃহে গিয়ে চবিবশ বংসর পর্যন্ত সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করল। তারপর সে গস্তীর-চিত্ত পণ্ডিত্যাভিমানী ও অবিনীত হয়ে গৃহে ফিরে এল। পিতা তাঁকে বললেন, শ্বেতকেতৃ, তুমি তো মহামনা পাণ্ডিত্যাভিমানী ও অবিনীত হয়ে ফিরে এসেছ, কিন্তু তুমি কি আদেশের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল যা দিয়ে অঞ্চত বিষয় শোনা যায়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তা করা যায়ও অজ্ঞাত বিষয় জানা যায় ?

শ্বেতকেতু জিজ্ঞাসা করল, এ আবার কী রকম উপদেশ ?

পিতা বললেন, একটি মৃৎপিণ্ড জানলেই সমস্ত মুন্ময় বস্তু জানা যায়। বিকার বাক্যের অবলম্বন মাত্র, একটি নাম। মাটি সত্য। মুন্ময় বস্তু তার বিকার। কিন্তু এই বিকার আর কিছু নয়, শুধু শব্দাত্মক। একটি সুবর্ণ পিশু জানলেই সমস্ত সুবর্ণের বস্তু জানা যায় অথবা একটি নরুন জানলেই সমস্ত লোহার জিনিস জানা যায়। তার কারণ বিকার-শব্দ-মূলক, নাম মাত্র এবং সুবর্ণ বা লোহই সত্য। সেই উপদেশও ঠিক এই রকম। পুত্র বলল, পূজনীয় উপাধ্যায়গণ নিশ্চয়ই এ জানতেন। জানলে বললেন না কেন ? সুতরাং আপনি আমাকে তা বলুন।

পিতা বললেন, তাই বলছি। পূর্বে এই জগৎ এক অদিতীয় সৎ রূপে বর্তমান ছিল। অনেকে বলেন যে তার আগে এই জগৎ অসৎ রূপে বর্ত্তনান ছিল এবং সেই অসৎ থেকেই সৎ উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু তা কেমন কেবে হতে পাবে ? অসৎ থেকে সৎ উৎপন্ন হতে পাবে, কী ভাবে ? তাই হলে কাছিল। সেই সৎ স্বরূপ সংকল্প কর-তৃপ্ত হয় এর্থন বহু হই, আমি জন্ম নেই। তারপর ভেজ সৃষ্টি করলেন।

তেজ সংকল্প করল, আমি বহু হই, আমি জন্ম নেই। তারপর সেই তেজ জল সৃষ্টি করল। সেই জন্মই পুরুষ যখন যেখানে শোকার্ত বা ঘর্মাক্ত হয়, সেখানেই তেজ থেকে জল উংপদ্ম হয়। সেই জল সঙ্কল্প করল, আমি বহু হই, আমি জন্ম নেই। সেই জল অল্প সৃষ্টি করল। এই জন্মই যখন যেখানে বৃষ্টিপাত হয়, সেখানেই অল্প উংপদ্ম হয়।

প্রাণীর উৎপত্তির তিনটি কারণ। তারা অণ্ডজ জীবজ্প ও উদ্ভিচ্জ। সেই দেবতা সন্ধন্ন করলেন, আমি জীবামা রূপে এই তিন দেবতায় অফু-প্রবিষ্ট হয়ে নাম ও রূপ ব্যক্ত করি। তারপর তিনি জীবাত্মা রূপে তেজ জ্বল ও অন্নে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে নাম ও রূপ ব্যক্ত করলেন। তিনি তাদের প্রত্যেককে ত্রিবং করেছিলেন। কী ভাবে তার্দের ত্রিবং করেছিলেন, তা আমার কাছে শোন। অগ্নির লোহিত রূপ তেজের, শুক্ল রূপ জলের ও কৃষ্ণরূপ অন্নের। স্থাতরাং অগ্নি থেকে অগ্নিহ গেল। যা বিকার, তা শব্দাত্মক, নামমাত্র। এই যে তিনটি রূপ, শুধু তাই সত্য। সূর্যের লোহিত রূপ তেজের, শুক্ল রূপ জলের, কৃষ্ণ রূপ অল্লের। সুতরাং সূর্য থেকে সূর্যন্ব গেল । বিকার শুধু শব্দাত্মক, নামমাত্র। এই তিনটি রূপই সত্য। চল্ডের লোহিত রূপ তেজের, শুক্ররূপ জলের ও কৃষ্ণরূপ অন্নের। স্থুতরাং চল্র থেকে চল্রম্ব গেল। বিকার কেবল শব্দাত্মক, নামমাত্র। এই তিনটি রূপই সভ্য। বিহ্নাতের লোহিত রূপ তেজের, গুক্লরূপ জলের ও কৃষ্ণরূপ অল্লের। স্থৃতরাং বিহাৎ থেকে বিহান্থ গেল। বিকার বাক্য-মূলক, শুধু নাম। এই যে তিনটি রূপ, শুধু তাই সত্য। এ কথা জেনেই পুরাকালের মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয়রা বলেছিলেন, আজ থেকে কেউ আমাদের এমন কোন কথা বলতে পারবে ন। যা আমরা শুনি নি, চিস্তা করি নি বা আমাদের জানা নেই। এ কথা বলার কারণ, এই কথা থেকেই তাঁর। দব কিছু অবগত হয়েছিলেন। যা লোহিত মনে হত, তাঁরা তা তেজের রূপ বলে বুঝেছিলেন। শুঞ্কে জলের রূপ ও কৃষ্ণকে অল্লের রূপ বলে ব্যেছিলেন। যা অবিজ্ঞাত বলেমনে হত, তা এই দেবতা-দেরই সংযোগ বলে বুঝেছিলেন। এই তিন দেব তা পুরুষকে পেয়ে প্রত্যেকে যেরপ ত্রিবং তিরং হয়ে থাকে তা আমার কাছে শোন। অন্ন ভোজনের পর্ব তিন ভাগ হয়—স্থুল অংশ পুরীষ, মধ্যম মাংস ও স্কার অংশ মন
হয়।জল পানের পর ত্রিধা হয়—স্থুল অংশ মৃত্র, মধ্যম রক্ত ও স্কার
অংশ প্রাণ হয়। স্তাদি তেজাও ভোজানের পর ত্রিধা বিভক্ত হয়—স্থূল
অংশ অস্থি, মধ্যম মজ্জা ও স্কার অংশ বাক্ হয়। মন অন্নময়,প্রাণ জলময় ও বাক্ তেজাময়।

খেতকেতৃ বলল, আপনি পুনরায় আমাকে বুঝিয়ে দিন।

পিতা বললেন, তাই হোক। দধি মন্থন করা হলে যে স্কল্প অংশ উপরে ওঠে তা ঘৃত। ঠিক এই ভাবেই ভুক্ত অল্পের স্কল্প অংশ মনরূপে পরিণত হয়। এই ভাবে পান করা জলের স্ক্লা অংশ প্রাণরূপে পরিণত হয় এবং ভেজ্জের বস্তু ভুক্ত হবার পর বাক্রূপে পরিণত হয়। মন অল্পময়, প্রাণ জলময় ও বাক্ তেজ্ঞময়।

খেতকৈতু বলল, আপনি আবার আমাকে বুঝিয়ে দিন।

পিতা বললেন, তাই হোক। পুরুষ ষোড়শ কলাযুক্ত। পনের দিন ভোজন না করে শুধু জলপান কোরো। প্রাণ বিয়োগ হবে না। কারণ প্রাণ জলময়।

শেতকেতু পনের দিন ভোজন করল না। ভারপর পিভার নিকটে গিয়ে বলল, আমি কী বলব ?

পিতা বললেন, ঋক্ যজু ও সাম মন্ত্র উচ্চারণ কর।

শ্বেতকেতু বলল, এ সব আমার নিকটে প্রতিভাত হচ্ছে না।

পিতা বললেন, বিরাট আগুনেরও যথন থগোতের মতো ক্ষুদ্র একটি অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে, তথন তা দিয়ে বড় কিছু দগ্ধ করা যায় না। তোমারও যোড়শ কলার একটি মাত্র কলা অবশিষ্ট ছিল, তা দিয়ে বেদ বুঝতে পারছিলে না। তুমি আহার কর। পরে আমার কথা বুঝতে পারবে।

শ্বেতকেতু ভোজন করে পিতার নিকটে গেল এবং পিতা তাকে যা কিছু
জিজ্ঞাদা করলেন, সে সবেই ব্যুৎপত্তি দেখাল।

পিতা বললেন, বৃহৎ অগ্নির অবশিষ্ট অঙ্গার খণ্ডকে যদি তৃণ দিয়ে আবার প্রাক্ষলিত করা হয়, তবে তা দিয়ে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ দগ্ধ করা যায়। তোমারও যোড়শ কলার যে কলা অবশিষ্ট ছিল, তা অন্নে বর্ষিত হয়ে প্রজ্ঞলিত হয়েছে। তাই দিয়েই তুমি বেদ বৃষতে পারছ। হে সৌম, মন অন্নময়, প্রাণ জ্ঞলময় ও বাক্ তেজময়।

পিতার উপদেশ শ্বেতকেতু বৃঝতে পারল।

উদ্দালক আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বললেন, আমার নিকটে সুষুপ্তি তহ ্শোন। যথন এই পুরুষ নিজিভহয়, তখনসে সং স্বরূপের সঙ্গে সম্মিলিত হয় এবং দেই সময়ে দে স্বীয় রূপ পায়। দে তখন স্বরূপ প্রাপ্ত হয় বলেই লোকে তাকে মুযুপ্ত শব্দে নির্দেশ করে। সূত্রে আবদ্ধ পাখি যেমন চারিদিকে উড়ে বেড়ালেও অক্সত্র আখ্র না পেয়ে বন্ধন স্থানকেই আশ্রয় করে থাকে, তেমনি মনও চারিদিকে বিচরণ করে অন্তত্ত্র আশ্রয় না পেয়ে প্রাণকেই অবলম্বন করে থাকে। মন প্রাণেই আবদ্ধ হয়ে আছে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কথাও আমার কাছে শোন। এই পুরুষ ক্ষুধার্ত হলে জল অন্নকে যথাস্থানে নিয়ে যায়। নেতাদের যেমন গোনায় অশ্বনায় বা পুরুষনায় বল হয়, তেমনি জলকে অশনায়বা ভোজনের নেতা বলা হয়। এইখানে এই ভাবে এই শুক্ত বা রূপশরীর উৎপন্ন হয়। এ যে কারণ বিহীন নয়, তাজেনো। অন্ন ছাড়া এই দেহের মূল কোথায়? এই ভাবে অন্নরূপ অঙ্কুর দিয়ে এর কারণস্বরূপ জলকে জানো, জলরূপ অঙ্কুর দিয়ে মূলস্বরূপ ভেজকে জানো এবং এই অঙ্কুর স্বরূপ ভেজ দিয়ে কারণ ভূত সংস্করপকে জানো। সংস্করপই এই ভূতবর্গের মূল, আয়তন ও প্রতিষ্ঠা। এই পুরুষ যথন তৃষ্ণার্ভ হয়, তখন পান করা জ্বলকে যথা-স্থানে নিয়ে যায় তেজ এবং পুরুষনায় প্রভৃতির ন্যায় **জলের নেতারূপী** তেজকে উদক্যা বলা হয়। এই ভাবেঁই দেহরূপ এই অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। এ যে মূল্যবিহীন নয় তাজেনো। জল ভিন্ন এই দেহের মূল আর কোথায় ? জলরূপ অন্কুর দিয়ে কারণরূপ তেজকে অন্বেষণ কর। চরাচর এই সমস্তই সং থেকে উৎপন্ন,সতে আঞ্রিত ও তাতেই বিলীন হয়। এই তিন দেবতা পুরুষকে পেয়ে প্রত্যেকে যেভাবে ত্রিবং ত্রিবং হয়, তা আগেই বলা হয়েছে। মুমূর্ পুরুষের বাক্ মনের সঙ্গে মিলিভ হয়, মন প্রাণের সঙ্গে, প্রাণ ভেজের সঙ্গে এবং ভেজ পরম দেবতায় মিলিভ হয়। এই

স্ক্ষতম বস্তুই সমস্ত জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা শ্বেতকেতৃ, তুমিই তিনি।

শ্বেতকেতু বলল, আপনি আমাকে আবার উপদেশ দিন।

পিতা বললেন, তাই হোক। মধুকর যেমন নানা বৃক্ষের রস আহরণ করে একত্রকরে এবং রসের আর যেমন পৃথক পরিচয় থাকে না, তেমনি সমস্ত প্রাণী সং স্বরূপকে পেয়েও তা জানতে পারে না। সিংহ ব্যাঘ্র বৃক বরাহ কীট-পত্তস ও মশক ইহলোকে যেভাবে ছিল, সুষ্প্রির পর জাগ্রত হলেও পূর্ব ভাবই প্রাপ্ত হয়। এই স্ক্ষ্রতম সংবস্তুই সমস্ত জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। শ্বেতকেতৃ, তৃমিই তিনি। শ্বেতকেতৃ বলল, আপনি আমাকে আবার উপদেশ দিন।

বৈভক্তে বলল, আসান আনাকে আবার ভগনেন দিন।
পিতা বললেন, তাই হোক।পূর্ব দেশের নদীগুলি পূর্ব দিকে প্রবাহিত
হয়, পশ্চিম দেশের নদীগুলি পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। তারা সমুদ্র

থেকে উৎপন্ন হয়ে পুনরায় সমুদ্রে গিয়ে সমুদ্র হয়। তারা যেমন আর জানতে পারে না যে তারা কোন্ নদী ছিল, তেমনি জীবেরাওসং স্বরূপ থেকে এসে জানতে পারে না যে তারা সং স্বরূপ থেকে এসেছে। এই

স্ক্রতম সং বস্তুই সমস্ত জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। থেতকেতু, তিনিই তুমি।

শ্বেতকেতু বলল, আপনি আবার আমাকে উপদেশ দিন !

পিতা বললেন, তাই হোক। এই মহান বৃক্ষের মূলে যদি কেট আঘাত করে, তবে সেই বৃক্ষ জীবিত থেকেই রস ক্ষরণ করে। কেউ মধ্যভাগে আঘাত করলেও সে জীবিত থেকেই রস ক্ষরণ করে। কেউ অগ্রভাগে আঘাত করলেও সে জীবিত থেকেই রস ক্ষরণ করে। এই বৃক্ষ জাবাস্মায় অনুব্যপ্ত হয়ে অবিরাম রস পান করে সানন্দে অবস্থান করে।
যদি জীব এই বৃক্ষের একটি শাখা পরিত্যাগ করে, তবে সেই শাখা
শুকিয়ে যায়। দিতীয় শাখা পরিত্যাগ করলে তাও শুকিয়ে যায়। এই
ভাবে তৃতীয় শাখা পরিত্যাগ করলে তাও শুকিয়ে যায়। এই
ভাবে তৃতীয় শাখা পরিত্যাগ করলে তাও শুকিয়ে যায় এবং সমস্ত বৃক্ষ
পরিত্যাগ করলে বৃক্ষই শুকিয়ে যায়।তৃমি জেনো যে জীব কর্তৃক পরিত্যক্ত হলে দেহ মৃতহয়, কিন্তু জীব মৃত হয় না। এই স্ক্ষাতম ব্স্তুই জগতের

আত্মা। তিনিই সভ্য, তিনিই আত্মা। শ্বেতকেত্, তুমিই তিনি। শ্বেতকেত্ বলল, আমাকে আবার উপদেশ দিন।

পিতা বললেন, তাই হোক। এই শুগ্রোধ বৃক্ষ থেকে একটি ফল আহরণ কর। শেতকেতৃ বলল, এই এনেছি।

একে ভেঙে ফেল।—ভাঙা হয়েছে।

এখানে কী দেখছ १-- অণুর মতো বীজ।

এই বীজের একটি ভেঙে ফেল।—ভাঙা হয়েছে।

এখানে কী দেখছ १ - কিছুই না।

উদ্দালক বললেন, বীজের মধ্যে যে সৃক্ষতম অংশ আছে, তৃমি তা দেখছ না। এই সৃক্ষতম অংশেই এই বিরাট অগ্রোধ বৃক্ষ আছে। আমার কথায় শ্রন্ধা রাখো। এই অণিমাই সমস্ত জগতের আআ।। তিনিই সত্য, তিনিই আআ। খেতকেতু, তুমিই তিনি।

শেতকেতু বলল, আপনি আমাকে আবার উপদেশ দিন।

পিতা বললেন, তাই হোক। এই লবণখণ্ড জলে রেখে পরে প্রাতে আমার নিকটে এসো।

খেতকৈতৃ তাই করল। উদ্দালক তাকে বললেন, রাত্রে জলে যে লবণ রেখেছিলে তা আনো।

শেতকৈতু অমুসদ্ধান করে তা পেল না, কারণ তা জলে বিলীন হয়ে গেছে। উদ্দালক বললেন, এর উপর থেকে জল পান কর। কেমন ? শেতকেতু বলল, লবণাক্ত।

উদ্দালক বললেন, এর নিচে থেকে জল পান কর। কী রকম ? খেতকেতু বলল, লবণাক্ত।

উদ্দালক বললেন, এই জল ফেলে আমার নিকটে এসো।

শেতকেতু তাই করল। উদ্দালক বললেন, লবণ এর মধ্যে চিরদিনই আছে। সৌম, এই রকমই এই দেহে সংস্করপকে দেখতে পাওনা, কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই বর্তমান আছেন। অণিমাই এই সমস্ত জগতের আত্মা। তিনিই সত্যা, তিনিই আত্মা। শেতকেতু, তুমিই তিনি।

শেতকেতু বললেন, আমাকে আবার উপদেশ দিন।

পিতা বললেন, তাই হোক। কোন পুরুষের চোথ বেঁধে যদি তাকে গদ্ধার দেশ থেকে কোন নির্জন স্থানে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়, সে দিক্ভ্রাস্ত হয়ে কখনও পূর্ব কখনও পশ্চিম কখনও দক্ষিণমুখ হয়ে চীৎকার
করে বলবে, চোখ বেঁধে আমাকে এখানে এনে ফেলে দিয়েছে। তখন
যদি কেউ তার চোখের বাঁধন খুলে দিয়ে বলে, এই দিকে গদ্ধার. এই
দিকে যাও, তাহলে সে গ্রাম থেমে গ্রামান্তরে জিজ্ঞাসা করে অভিজ্ঞ
ও বিচারে সমর্থ হয়ে গদ্ধার প্রদেশেই উপস্থিতহয়। এই ভাবেই আচার্যবান পুরুষ জ্ঞানেন, যত দিন দেহ থেকে মুক্ত না হব, তত দিনই বিলম্ব,
তারপর সং স্বরূপকে লাভ করব। এই অণিমাই সমস্ত জগতের আত্মা।
তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। শ্বেতকেতৃ, তুমিই তিনি।

শ্বেতকেতু বলল, আমাকে আবার উপদেশ দিন।

পিতা বললেন, তাই হোক। জ্ঞাতিরারোগসন্তপ্ত পুরুষকে ঘিরে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি আমাকে চেনো ? তার বাক্ যতক্ষণ মনে বিলীন না হয়, মন প্রাণে বিলীন না হয়, প্রাণ তেজে বিলীন না হয় ও তেজ পরম দেবতায় বিলীন না হয়, ততক্ষণ সেই পুরুষ তাদের চিনতে পারে। পরে যখন বাক্ মনে লীন হয়, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে ও তেজ পরম দেবতায় লীন হয়, তখন সেই পুরুষ তাদের চিনতে পারে না। এই অণিমাই সমস্ত জগতের আআ। তিনিই সত্য, তিনিই আআ। খেতকেতৃ, তুমিই তিনি। খেতকেতৃ বলল, আপনি আবার আমাকে উপদেশ দিন।

পিতা বললেন, তাই হোক। যদি কোন পুরুষের হাত বেঁধে এনে বলা হয়, এই ব্যক্তি চুরি করেছে, এর জত্য কুঠার উত্তপ্ত কর। সে যদি চুরি করে থাকে, তাহলে সে নিজেকে অসতা বলে প্রতিপন্ধ করবে। সেই অসত্যমনা অসতা দিয়ে নিজেকে আচ্ছাদন করে তপ্ত কুঠার গ্রহণ করবে, দক্ষ হবে এবং অবশেষে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। যদি সে চুরি না করে থাকে, তাহলে সে নিজেকে সত্য বলে প্রতিপন্ধ করবে। সেই সত্যাভিস্দ্ধ পুরুষ নিজেকে সত্য দিয়ে আচ্ছাদন করবে, সে দক্ষ হবে না ও অবশেষে মৃক্তি লাভ করবে। সে যেমন এখানে দক্ষ না হয়ে মৃক্ত হয়, তেমনি সত্যপরায়ণ ব্যক্তি পরলোকে পাপদক্ষ হয় না। সে মৃক্তিলাভ

করে ও সত্য স্বরূপকে লাভকরে। এই অণিমাই সমস্ত জ্বগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি। তত্ত্বমসি। পিতা এইভাবে উপদেশ দিলে শ্বেতকেতু তা বিশেষরূপে বুঝতে পেরে-ছিলেন।

## সপ্তম অথ্যাহ্র নারদ-সনংকুমার সংবাদ

নারদ সনংকুমারের নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, ভগবন, আমাকে শিক্ষা দিন।

সনংকুমার বললেন, তুমি যা জান তা আগে বল, তারপর আমি তার বেশি বলব।

নারদ বললেন, ঋথেদ যজুর্বেদ সামবেদ চতুর্থ অথর্ববেদ ইতিহাস-পুরাণ নামে পঞ্চম বেদ বেদের বেদ ব্যাকরণ পিতৃশ্রাদ্ধত্ব গণিত দৈব বিছা-নিধি কালতত্ব বাকোবাক্য বা তর্কশাস্ত্র একায়ন বা নীতিশাস্ত্র দেববিছা ব্রহ্মবিছা ভৃতবিছা ধন্মবেদ নক্ষত্রবিছা সর্প ও দেবজনবিছা—এই সব আমি জানি। এই রকম বিদ্ধান হয়েও আমিশুধু মন্ত্রবিৎ আত্মবিৎ নিই। আপনার মতো ব্যক্তির মুখেশুনেছি যে আত্মবিৎ শোক উত্তীর্ণ হয়। আমি শোকে মগ্ন। আপনি আমাকে শোকের পরপারে নিয়ে যান।

সনংকুমার বললেন, তুমি যা কিছু অধ্যয়ন করেছ, তা নাম মাত্র। ঋগেদাদি সমস্ত বিভাই নাম। নামের উপাসনা কর। নামকে যিনি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি নামের গতির সমান দূরে যথেচ্ছ গমন করতে পারেন।

নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, নামের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?
সনংকুমার বললেন, নিশ্চয়ই আছে। বাক্ অবশ্যই নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।
খাবেদাদি সমস্ত বিভা, স্বর্গ পৃথিবী বায়ু আকাশ জল ভেজ দেবগণ
মানুষ পশু পাথি তৃণ বনস্পতি খাপদ কীট পতঙ্গ ও পিণীলিকা পর্যস্ত সমস্ত প্রাণী, ধর্ম ও অধর্ম, সৃত্য ও অসত্য, সাধু ও অসাধু, প্রীতি ও অথীতিকর বিষয় — এ সমস্তই বাক্ বিজ্ঞাপিত করে। বাক্ না থাকলে ধর্ম ও অধর্ম, সত্য ও অসত্য, সাধু ও অসাধু, প্রীতিকর বা অথীতিকর—কিছুই বিজ্ঞাপিত হত না। বাক্ এই সমস্তই বিজ্ঞাপিত করে বলে বাকের উপাসনা করে। বাক্কে যিনি ব্রহ্ম বলে উপাসনা করেন, তিনি বাকের গতির সমান দূর পর্যন্ত যথেচ্ছ গমন করতে পারেন।

নারদ বললেন, বাকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে ?

সনংকুমার বললেন, নিশ্চয়ই আছে। মন বাক্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হাতের মুঠি যেমন ছটি আমলকি বদরী বা বিভীতক ফল ধারণ করে, তেমনি মনও বাক্ ও নামকে ধারণ করে। কারণ মন যখন স্থির করে যে অধ্যয়ন করি তখন সে অধ্যয়ন করে, যখন স্থির করে যে অধ্যয়ন করে, যখন স্থির করে যে আমি পুত্র ও পশু পেতে চাই তখন সে সবলাভ করে, যখন স্থির করে আমি ইহলোক ও পরলোকলাভ করতে চাই তখন তা লাভ করে। মনই আত্মা, মনই লোক,মনই ব্রহ্মা। মনকেই উপাসনা কর।মনকে যিনি ব্রহ্মারপে উপাসনা করেন,মনের গতির সমান দ্র পর্যন্থ ভাঁর স্ফেল্স গতি হয়ে থাকে।

নারদ জিজ্ঞাসা কংলেন, মনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে ?

সনংক্ষার বললেন, নিশ্চয়ই আছে। সংকল্প মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। প্রথমে মন সংকল্প করে, পরে চিন্তা করে, পরে বাক্কে প্রেরণ করে, ভারপর ভাকে নামে প্রেরণ করে। নামে মন্ত্র ও মন্ত্রে কর্ম এক হয়। সংকল্পই এ সমস্তর গতি ও আত্মা, সংকল্পই এ সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। সংকল্প করেছিল ছালোক ও ও পৃথিবী, বায়ু ও আকাশ, জল ও তেজ। এদের সংকল্পেই বৃষ্টি সংকল্প করে, বৃষ্টির সংকল্পেই অয়, অয়ের সংকল্পে প্রাণ, প্রাণের সংকল্পে মন্ত্র, মন্ত্রের সংকল্পেই অয়, অয়ের সংকল্পে প্রাণ, প্রাণের সংকল্পে মন্ত্র, মন্ত্রের সংকল্পে কর্ম, কর্মের সংকল্পে এবং লোকের সংকল্পেই সকলে সংকল্প করে। সংকল্পের উপাসনা কর। সংকল্পেকে যিনি ব্রহ্মারূপে উপাসনা করেন, তিনি তাঁর সংকল্পিত সমস্ত লোক প্রাপ্ত হন, নিজে প্রুব হয়ে প্রবেশাক লাভ করেন, স্প্রতিষ্ঠিত হন ও বাথাশৃত্য হয়ে বাথারহিত লোকে যান। সংকল্পকে ব্রহ্মারূপে উপাসনা করলে সংকল্পের গতি পর্যন্ত যথেছ বিভিন্ন যায়।

সংকল্পের চেয়েও কিছু শ্রেষ্ঠ আছে কি ?

নিশ্চয়ই আছে। তিত্ত সংকল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মামুষ প্রথমে অমুভব করে, তারপর সংকল্প করে, তারপর মনন করে, তারপর বাক্কে নিযুক্ত করে, তারপর তাকে নাম উচ্চারণ করতে প্রেরণ করে। নামে মন্ত্র ও মন্ত্রে কর্ম এক হয়। চিত্তেই সংকল্পাদির গতি, চিত্তই এদের আত্মা এবং চিত্তই এদের প্রতিষ্ঠা। বহুবিং মামুষও যদি বিবেচনা শক্তি রহিত হয়, তবে লোকে বলে যে গে থেকেও নেই, সে বিদ্বান হলে এমন চিত্তহীন হত না। আবাব অল্পবিং মামুষ যদি চিত্তবান হয়, তবে সবাই তার কথা শুনতে চায়। চিত্তই এদের একমাত্র গতি, চিত্তই এদের আত্মা ও প্রতিষ্ঠা। চিত্তেরই উপাসনা কর। চিত্তকে যিনি ব্রহ্মারূপে উপাসনা করেন, তিনিয়ে সব লোকের বিষয়ে অন্থরে বিবেচনা করেন তাই লাভ করেন। গ্রুব হয়ে গ্রুবলোকে, স্প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্প্রপ্রতিষ্ঠিত লোকেও ব্যথাশৃষ্ট হয়ে ব্যথারহিত লোকে যান। চিত্তকে ব্রহ্মারূপে উপাসনা করলে চিত্তের সমান দরে যথেচ্ছ গতি হয়।

চিত্তের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?

নিশ্চয়ই আছে। চিত্তের চেয়ে ধ্যান শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী যেন ধ্যান করছে, অস্তরীক্ষ স্বর্গ জল পর্বত দেবতা ও মানুষও যেন ধ্যান করছে। মানুষের মধ্যে যিনি মহত্ব লাভ করেন, তিনি যেন ধ্যানফলের অংশভাগী হন। যারা ক্ষুদ্র কলহপ্রিয় ক্রুর ও কুংদাপ্রিয়, তারাও। তাই এই ধ্যানের উপাসনাকর। ব্রহ্মরূপে ধ্যানের উপাসনাকরলে ধ্যানের মতোই যথেচ্ছ গতি হবে।

ধ্যানের চেয়েও কিছু শ্রেষ্ঠ আছে ?

নিশ্চয়ই আছে। বিজ্ঞান ধ্যানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞানে ঋষেদাদি সমস্ত বিজ্ঞা ও পৃথিবী প্রভৃতি সর্ব ভৃত ও প্রাণী, ধর্ম ও অধর্ম থেকে ইহলোক ও পরলোক পর্যস্ত সব কিছুই বিজ্ঞান দিয়ে জ্ঞানা যায়। এই বিজ্ঞানের উপাসনাকর। বিজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করলে জ্ঞানময় ও বিজ্ঞানময় জ্ঞাং লাভ হয়। যিনি বিজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তাঁর বিজ্ঞান নের সমান যথেচ্ছ গতি লাভ হয়। বিজ্ঞানের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?

নিশ্চয়ই আছে। বল বিজ্ঞানের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। একজন বলৰান ব্যক্তিশত বিজ্ঞানীকেও কাঁপাতে পারে। বলবান হলে উত্তমশীল হতে পারে, উত্তমশীল হয়ে পরিচর্যা করতে পারে, পরিচর্যা করে উপবেশন দেখা শোনা চিন্তা করা বোঝা কর্ম ও বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে পারে। বলেই পৃথিবী অবস্থিত, অন্তরীক্ষ হ্যলোক পর্বত দেবতা মানুষ পশুপাধি তৃণ বনম্পতি শ্বাপদ কীট পতক্ষ পিশীলিকা পর্যন্ত সমস্ত ও স্বর্গাদি লোক অবস্থিত। তাই বলেরই উপাসনাকর। বলকে ব্রহ্মারূপে উপসনা করলে বলের সমান যথেছে গতি হয়।

বলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?

নিশ্চয়ই আছে। অন্ন বলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সেই জন্ম দশ দিন দশ রাত্রি অন্ন গ্রহণ না করে জীবিত থাকলেও দেখতে শুনতে চিন্তা করতে বৃষ্ধতে কাজ করতে বাজানতে পারে না। কিন্তু আহার করলে এ সমস্তইপারে। কাজেই অন্নের উপাসনা কর। অন্নকে ব্রহ্মান্নপে উপাসনা করলে অন্নযুক্ত ও পানযুক্ত লোক লাভহয় এবং হান্নের গতির সমান যথেচ্ছে গতিহয়। অন্নের চেয়েও কিছু শ্রেষ্ঠ আছে কি ?

নিশ্চয়ই আছে। জল অন্নের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সেই জন্ম স্বৃষ্টি না হলে অন্ন অন্ন উৎপন্ন হবে ভেবে প্রাণ ছঃখিত হয়, আর স্বৃষ্টি হলে অনেক অন্ন হবে বলে প্রাণ আনন্দিত হয়। এই সমস্ত জলের মূর্তি। এই যে পৃথিবী অন্তরীক্ষ ছালোক পর্বত দেবতা মামুষ পশু পাথি তৃণ বনস্পতি খাপদ কীট পতক পিশীলিকা পর্যন্ত সমস্ত প্রাণী—এই সমস্তই জলের মূর্তি। তাই এই জলেরই উপাসনা কর। জলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করলে সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ করে পরিতৃপ্ত হওয়া যায় এবং জলের গতির সমান দূর পর্যন্ত গতি লাভ করা যায়।

জলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?

নিশ্চয়ই আছে। তেজ জলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই তেজ যথন বায়ুকে আশ্রয় করে আকাশ উত্তপ্ত করে, তখন লোকে বলে, বড় গরম, গা পুড়ছে, রৃষ্টি হবে। তেজ এই অবস্থার পর জল সৃষ্টি করে। সেই জন্ম মেঘ গর্জন উৎব'গামী ও তির্যকগামী বিহ্যাতের সঙ্গে বিচরণ করে। লোকে বলে, বিহাৎ চমকাচ্ছে, মেঘ ডাকছে, বৃষ্টি হবে। তেজ্কই এই অবস্থার পরে জল সৃষ্টি করে। কাজেই তেজের উপাসনা কর। তেজকে ব্রহ্মারপে উপাসনা করলে তেজোময় প্রকাশবান ও তমোহীন লোক লাভ হয় এবং তেজের গতির সমান যথেচ্ছ গতি হয়।

ভেজের চেয়েও কিছু শ্রেষ্ঠ আছে কি ?

নিশ্চয়ই আছে। আকাশ তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আকাশেই চন্দ্র সূর্য বিছ্যাৎ নক্ষত্র ও অগ্নি অবস্থান করছে। আকাশের সাহায্যে মান্ত্র্য আহ্বান করে শোনে ও প্রত্যুত্তর দেয়। আকাশেই আনন্দ লাভ করে ও ছঃখ ভোগ করে। আকাশেই সবার জন্ম ও আকাশের অভিমুখেই উদ্পম। তাই আকাশেরই উপাসনা কর। আকাশকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করলে জ্যোতির্ময় বাধাহীন ও স্থবিস্তীর্ণ লোক লাভ হয় এবং আকাশের গতির সমান স্বাধীন আচরণ হয়।

আকাশের চেয়েও কিছু শ্রেষ্ঠ আছে কি ?

নিশ্চয়ই আছে। স্মৃতি আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই জম্ম স্মৃতি না থাকলে বহু লোক একত্র হয়েও কিছু শুনতে মনন করতে বাজানতে পারে না। কিন্তু যদি তারা স্মরণ করতে পারে, তাহলে তারা শুনতে চিন্তা করতে ও জানতেও সমর্থ হয়। স্মৃতির সাহায্যেই পুত্র ও পশুকে জানা যায়। তাই স্মৃতির উপাসনা কর। স্মৃতিকে ব্রহ্মন্নপে উপাসনা করলে যত দূর স্মৃতির গতি তত দূর স্বাধীন আচরণ করা যায়।

স্মৃতির চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?

নিশ্চয়ই আছে। আশা স্মৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আশায় উদ্দীপিত হয়ে স্মৃতি মন্ত্র অধ্যয়ন করে, কর্মের অমুষ্ঠান করে, পুত্র ও পশু চায়, ইহলোক ও পরলোক লাভ করতে চায়। তাই এই আশার উপাসনা কর। আশাকে যিনি ব্রহ্ম বলে উপাসনা করেন, আশাতেই তার কামনা পূর্ব প্রার্থনা সফল হয়। যত দূর আশার গতি, তিনিও তত দূর যথেচছ যেতে পারেন।

আশার চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে ?

নিশ্চয়ই আছে। প্রাণ আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রথচক্রের অর যেমন তার নাভিতে নিহিত থাকে, তেমনি সব কিছুই এই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। প্রাণ দ্বারাই প্রাণ কাজ করে, প্রাণই প্রাণকে দান করে, প্রাণই প্রাণের উদ্দেশে দান করে। প্রাণই পিতা মাতা ভ্রাতা ভাগিনী আচার্য ওব্রাহ্মণ। কেউ যদি পিতা মাতা ভ্রাতা ভাগিনী আচার্য ব্রাহ্মণকে সম্মান না দেখিয়ে ক্ষ্মভাবে প্রভূত্তার করে তবেলোকে বলে, ধিক তোমাকে, তুমি পিতৃহস্তা, মাতৃহস্তা, ভ্রাতৃ বা ভগিনীহস্তা, আচার্যহস্তা বা ব্রাহ্মণহস্তা। কিন্তু এঁরা বিগত প্রাণ হলে যদি কেউ শূল দিয়ে দেহ একত্র ও ছিন্ন-ভিন্ন করে দয় করে, তাহলেও কেউ বলে না, তুমি এঁদের হত্যাকারী। প্রাণই এই সমস্ত। যিনি এইভাবে দেখেন, মনন করেন ও এই রকম জ্ঞান লাভ করেন, তিনি অতিবাদী অর্থাৎ অতিরিক্ত তত্ত্বের বক্তা হন। যদি কেউ তাঁকে অতিবাদী বলে, তবে তিনি তা অস্বীকার না করে বলেন, আমি অতিবাদীই। কিন্তু যিনি সত্য স্বরূপকে জ্ঞেনে অতিবাদী হন, তিনিই অতিবাদী।

ভগবন, আমি সত্য স্বরূপকে জেনে অতিবাদী হতে চাই। তাঁকে বিশেষ রূপে জানতে চাওয়া উচিত। আমি তাই চাই।

মানুষ যথন বিশেষরূপে জানে,তথনই সত্য বলে। বিশেষরূপে নাজেনে সত্য বলে না। এই বিজ্ঞানকেই বিশেষরূপে জানতে চাওয়া কর্তব্য। আমি বিজ্ঞানকেই জানতে চাই।

মানুষ যথন মনন করে, তখনই বিশেষরূপে জ্ঞানে। মনন না করলে জানতে পারে না। এই মননকেই বিশেষরূপে জানতে চাইতে হয়। আমি মননকেই বিশেষরূপে জনতে চাই।

মানুষ যথন শ্রদ্ধাশীল হয়, তথনই মনন করতে পারে, শ্রদ্ধাশীল না হলে মনন করতে পারে না। এই শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপেজানতে চাওয়াদরকার। আমি তাই চাই!

মানুষ যথন নিষ্ঠাবান হয়, তথনই শ্রদ্ধাশীস হয়। নিষ্ঠাবান না হলে প্রাদ্ধা-শীল হয় না। এই নিষ্ঠাকেই বিশেষরূপে জানতে চাওয়া উচিত।

#### আমি তাই চাই।

লোকে যখন কর্ম সম্পাদন করে, তখনই নিষ্ঠাবান হয়। কর্ম না করলে নিষ্ঠাবান হয়না। এই কৃতিকেই বিশেষরূপে জ্ঞানবার চেষ্টা করা উচিত। আমি তাই করতে চাই।

মানুষ যদি সুখ লাভ করে, তবেই কর্ম করে। সুখলাভ না করলে কর্ম করে না। এই সুখকেই বিশেষরূপে জানতে ইচ্ছা করা উচিত। আমি তাই ইচ্ছা করি।

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্লে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং। যা ভূমা, তাই সুখ, যা অল্ল তাতে সুখনেই। ভূমাই সুখ। এই ভূমাকে বিজ্ঞাত হতে চাইবে। এই ভূমাকেই বিশেষরূপে জানতে চাই।

যাতে অক্স কিছু দেখা যায় না, অক্স কিছু শোনা যায় না, অক্স কিছু জানা যায় না, তা-ই ভূমা। যাতে অক্স কিছু দৃষ্ট হয়, অক্স কিছু শ্ৰুড হয়, অক্স কিছু বিজ্ঞাত, তা-ই অল্প। যা ভূমা তা অমৃত, আর যা অল্প তা মরণশীল।

নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত !
সনংকুমার বললেন, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত অথবা কোন মহিমাতেও প্রতিষ্ঠিত নন। লোকে এই জগতে গক্ষ ঘোড়া হাতি সোনা দাস ভার্যা ক্ষেড ও বাসগৃহকে মহিমা বলে। কিন্তু আমি এ রকম মহিমার কথা বলছি না। কারণ এদের একটি অপরটিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনিই অধোভাগে, উধ্বেপশ্চাতে পুরোভাগে দক্ষিণে ও বামে, তিনিই এই সমুদয়। আমিই অধোভাগে উধ্বেপশ্চাতে পুরোভাগে দক্ষিণে ও বামে, আমিই এই সমুদয়। আত্মাই অধোভাগে উধ্বেপশ্চাতে পুরোভাগে দক্ষিণে ও বামে, আত্মাই এই সমুদয়। আত্মাই অধোভাগে উধ্বেপশ্চাতে পুরোভাগে দক্ষিণে ও বামে, আত্মাই এই সমুদয়। যিনি এই রকম দর্শন করেন, মনন করেন ও বিজ্ঞান লাভ করেন, তিনি আত্মরতি আত্মত্রীড় আত্মমিথুন ও আত্মানন্দ হন এবং তিনিই স্বরাট্ হন। আর যে এরকম ছাড়া অন্ত রকম জানে, সে অন্তের অধীন হয় এবং ক্ষয় লোক লাভ করে। সমস্ত লোকেই তার গতি সীমিত হয়। এই বিষয়ে শ্লোক আছে—তত্ত্বদর্শী মৃত্যু রোগ ওত্বংখদর্শন করেন না। তিনি সব দেখেন ও সব লাভ করেন। স্প্রীর পূর্বে তিনি

এক, তারপর তিন পাঁচ সাত ওনয় প্রকার হন। পুনরায় তাঁকে একাদশ একশো দশ ও এক হাজার বিশ বলা হয়। আহার শুদ্ধি হলে সব শুদ্ধি হয়, সন্ধ শুদ্ধি হলে স্মৃতি নিশ্চল হয়, স্মৃতি লাভ হলে সমস্ত গ্রন্থি মোচন হয়।

ভগবান সনৎকুমার নারদের সকল মালিশু দূর করে তাঁকে অন্ধকারের পরপার দেখিয়েছিলেন। পণ্ডিতরা সনৎকুমারকে পরম জ্ঞানী বলে থাকেন।

# অন্তম অশ্যায় পরলোক ও ব্রহ্মলোক

এর পর এই ব্রহ্মপুর বাশরীরে এই যে পদ্মের আকার ক্ষুদ্র গৃহ, এর মধ্যে এক ক্ষুদ্র আকাশ আছে। এরই মধ্যে যা তা অন্তেষণ করতে হবে। তাকেই বিশেষরূপেজ্ঞানবার ইচ্ছা করতে হবে। এ কথা শুনে শিয়ারা যদি আচার্যকে এই প্রশ্ন করেন, তবে আচার্য বলবেন, বাহিরের আকাশ যত ৰড জ্ল-য়ের অভ্যন্তরস্থ আকাশও তত বড। এরই মধ্যে নিহিত স্বর্গ ও পৃথিবী, অগ্নি ও বায়ু, সূর্য ও চন্দ্র, বিছাৎ ও নক্ষত্র এবং দেহবান আত্মার ইহ-লোকে যা আছে ও যা নেই, সেই সমস্ত। শিখারা যদি আচার্যকে জিজ্ঞাস। করেন, এই ব্রহ্মপুরে যদি সর্বভূত ও সমস্ত কামনা নিহিত থাকে, তবে এই দেহ জরাগ্রস্ত বা ধ্বংস হলে কী অবশিষ্ট থাকে ? উত্তরে আচার্য বলবেন, দেহের জরায় অন্তরস্থ আকাশ জীর্ণ হয় না, দেহ নষ্ট হলেও তা বিনষ্ট হয় না। এ হল সত্য স্বরূপ ব্রহ্মপুর। এতেই সমস্ত কামনা নিহিত আছে। ইনিই আয়া, ইনি পাপ জ্বামৃত্যু শোক ও ক্লুধা রহিত, সত্য-কান, সত্য সঙ্কল্প। এই পৃথিবীতে মানুষ যদি রাজার আদেশ অনুসারে, কান্ধ করে, তবে সে যে বস্তু জনপদ বা ক্ষেত্র পেতে চায় সে তাই পায়। কিন্তু কর্মলব্ধ এই সব বস্তু যেমন বিনষ্ট হয়, তেমনি পরলোকেও পুণ্যাজিত লোক বিনষ্ট হয়ে থাকে। ইহলোকে যে এই আত্মা ও সত্য কামনা না জেনে চলে যায়, দে দর্বলোকে পরাধীন হয়। যিনি এ সব জেনে যান

#### সর্বলোকে তাঁর স্বাধীন গতি হয়।

ভিনি যদি পিতৃলোকের কামনা করেন, তবে সঙ্কল্ল মাত্রই পিতৃগণ তাঁর নিকটে উপস্থিত হন এবং তিনি পিতৃলোক সম্পন্ন হয়ে মহিমাযুক্ত হন। তিনি মাতৃলোক কামনা করলে মাতাগণ তাঁর সম্বল্পমাত্র এসে উপস্থিত হন এবং তিনি মাতৃলোক সম্পন্ন হয়ে মহিমান্বিত হন। তিনি ভাতৃলোক কামনা করলে সম্বল্প মাত্রই ভাতাগণ তাঁর নিকটে উপস্থিত হন এবং তিনি ভাতলোক সম্পন্ন হয়ে মহিমান্বিতহন।তিনিভগিনীলোক কামনা করলে সম্বল্প মাত্রই ভগিনীগণ তাঁর নিকটে উপস্থিত হন এবং তিনি ভগিনীলোক সম্পন্ন হয়ে মহীয়ান হন। তিনি যদি স্থালোককামী হন, ভাহলে স্থীরা তাঁর নিকটে উপস্থিত হন। তিনি গন্ধমাল্য রূপ লোক পেতে চাইলে সেই লোকই তাঁর নিকটে উপস্থিতহন, অন্নপানরূপ লোক চাইলে তাই তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়, গীতিবাল লোক কামনা করলে সেই লোকই উপস্থিত হয়। আর যদি নারী লোক কামনা করেন, তবে সঙ্কল্পমাত্র নারীরা তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়এবং তিনি নারীলোক সম্পন্ন হয়ে মহিমান্তিত হন। তিনি যা চান ও যা যা কামনা করেন, সঙ্কল্প মাত্র তা তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়। তিনি তা পেয়ে মহিমান্বিত হন। কিন্তু এই সব সত্য কামনা অসত্যে আবৃত। আত্মায় এ সব বিশ্বমান পাকলেও তা অসতো আচ্ছাদিত। এই জন্মই এর কোন আত্মীয় ইহ-লোক থেকে চলে গেলে সে আর তাকেপৃথিবীতে দেখতে পায় না। যে আত্মীয়রা জীবিত আছে ও যাদের মৃত্যু হয়েছে এবং ইচ্ছা করেও মানুষ যা লাভ করতে পারে না, এই সমস্তই সেই হৃদয়াকাশে গিয়ে পাওয়া যায়। মামুষের সমস্ত সত্য কামনা সেখানে বর্তমান। কিন্তু সে সমস্তই অসত্যের আবরণে আবৃত। অক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তি যেমন ক্ষেতের উপরে বার বার বিচরণ করেও দোনা খুঁজে পায় না, তেমনি প্রাণীরা অহরহ ব্রহ্ম-লোকে গিয়েও সত্য বস্তু পায় না, কারণ তা অসত্যে আচ্ছাদিত। এই আত্মা হাদয়ে। অয়মু হাদি, এইজক্সই হাদয়ম। যিনি এই কথা জানেন,

তিনি অহরহ অর্গে যান ও সুস্থপ্তির সময় হাদয়ের আকাশে ব্রহ্মলাভ করেন। আচার্যবৃদ্ধনে, আর এই যে সম্প্রসাদ, যিনিশরীর থেকেউখিভ

হয়ে প্রমজ্যোতি সম্পন্ন স্বরূপে প্রকাশিত হন, ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত ও অভয়, ইনিই ত্রহ্ম। এই ত্রন্মের নামই সত্য। সং তি যম্— সত্যের এই তিনটি অক্ষর। সং অমৃত, তিমর্ত্য ও যম্ দিয়ে এই উভয়কে নিয়মিত করা হয়। যিনি এ কথা জানেন, তিনি অহরহ স্বর্গে যান। এই যে আত্মা, ইনি সেতৃষত্ত্বপ । লোকসমূহ যাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়, এইজন্ম ইনি বিধৃত হয়ে আছেন। অহোরাত্র এই দেতু পার হতে পারে না। জরা মৃত্যু শোক স্বকৃতি ত্বন্ধতি—কিছুই এ পার হতে পারে না। সমস্ত পাপ এখান থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়। কারণ ব্রহ্মলোক পাপ-হীন। সেই জন্ম এই সেতু উত্তীর্ণ হলে অন্ধ চক্ষুমান হয়, আহত ক্লেশ-রহিত ওসম্ভপ্ত সন্তাপহীন হয়। সেইজন্ত সেতু উত্তীর্ণ হলে রাত্রি ওদিন হয়। কারণ ব্রহ্মলোক নিতা বিভাসিত। যাঁরাব্রহ্মচর্যদারা এই ব্রহ্মলোক লাভ করেন, ব্রহ্মলোক তাঁদেরই। সেখানে তাঁরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন। যাকে যজ্ঞ বলা হয়, তাও ব্রহ্মচর্য। কারণ যিনি জ্ঞাতা, তিনি ব্রহ্মচর্য 'দারাই ব্রহ্মলোক লাভ করেন। যাকে ইষ্ট বলা হয়, তাও ব্রহ্মচর্য। কারণ ব্রহ্মচর্য সহকারে অফুসদ্ধান করেই আত্মাকে লাভ করা হয়। যাকে সত্রায়ণ বলা হয়, ভাও ব্রহ্মচর্য। কারণ ব্রহ্মচর্য দ্বারাই সংস্কর্মপ থেকে আত্মার ত্রাণ লাভ করা হয়। যাকে মৌন বলা হয় তাও ব্রহ্মচর্য। কারণ ব্রহ্মচর্য দারাই আত্মাকে অবগত হয়ে মনন করা হয়। যাকে অনাশকায়ন অর্থাৎ অনশন বলাহয়, তাও ব্রহ্মচর্য।কারণ ব্রহ্মচর্য দারায়ে আত্মাকে লাভ করা হয়, তার নাশ হয় না। যাকে অরণ্যায়ন বলা হয়, তাও ব্রহ্মচর্য। কারণ এই পৃথিবী থেকে তৃতীয় স্বর্গে—ব্রহ্মালোক— অর ও ণ্য নামে ছটি সমুদ্র আছে। সেখানে এরক্মদীয় নামে সরোবর সোমরস স্রাবী অশ্বথ বৃক্ষ অপরাজিতা নামে ব্রক্ষের পুরী এবং ব্রক্ষার নিৰ্মিত একটি স্বৰ্ণমণ্ডপ আছে।

হৃদয়ের সব নাড়ী, এ সমস্তই পিঙ্গল শুক্ল নীল পীত লোহিত বর্ণের সুক্ষ্ম রসে পূর্ণ। আদিত্যই পিঙ্গল, ইনিই শুক্ল নীল পীত ও লোহিত বর্ণ। একটি মহাপথ যেমন বিস্তৃত হয়ে এক গ্রাম থেকে অক্স গ্রামে যার, ভেমনি সুর্যের রশ্মিও এক লোক থেকে অক্স লোকে যায়। ঐ আদিত্য

এই থেকেই রশ্মি বিস্তৃত হয়ে সমস্ত নাড়ীতে প্রবেশ করে এবং নাড়ী থেকে বিস্তৃত হয়ে পুনরায় সূর্মে প্রবেশ করে। জীব নিজিত হয়ে যখন এক হয় ৣও সম্যক প্রসন্ধতা লাভ করে এবং স্বপ্ন দেখে না, তখন সে এই সমস্ত নাড়ীতে প্রবেশ করে। কোন পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না এবং সে তেজ সম্পন্ন হয়। মানুষ যখন অত্যস্ত তুর্বল হয়, তখন স্কলে তাকে চারিদিক ঘিরে জিজ্ঞাসা করে, আমাকে চেনো কি ? যতক্ষণ সে এই দেহ ছেড়ে চলে না যায়, ততক্ষণ সে তাদের চিনতে পারে। যখন এই পুরুষ দেহ থেকে উৎক্রাস্ত হয়, তথন এই সব রশ্মি দারা উধের্ব ওঠে। ওম্ অক্ষরের ধ্যান করতে করতে যদি তার মৃত্যু হয়, তাহলে সে নিশ্চয়ই উধ্বে গমন করে। এক বিষয় থেকে অন্ত বিষয়ে যেতে মনের যে সময় লাগে, সেই সময়ে সে আদিত্যে চলে যায়। এই আদিত্যই ব্রহ্মলোকের দার। বিদ্বানরাই এখানে প্রবেশ করে। যারা বিদ্বান নয়, তারা প্রবেশ . করতে পারে না। এই বিষয় এই শ্লোক আছে—হৃদয়ের একশো একটি নাড়ী আছে, তাদের একটি মূর্ধা পর্যন্ত গেছে। যিনি এই নাড়ী দিয়ে উপর্ব দিকে যান, তিনি অমৃত্ত লাভ করেন। অন্য নাড়ীগুলি বিভিন্ন দিকে যাবার জন্ম তাতে অমূত্র লাভ হয় না।

### প্রজাপতি ও ইন্দ্র বিরোচন সংবাদ

প্রজাপতি এক সময় বলেছিলেন, যে আত্মাপাপরহিত, জরা মৃত্যু শোক-রহিত, ক্ষুধা-তৃষ্ণারহিত, যিনি সত্যবান ও সত্যসন্ধন্ন, তাঁকেই অন্বেষণ করতে হবে ও বিশেষ রূপে জানতে হবে। যিনি তাঁকে অনুসন্ধান করে অবগত হন, তিনি সমস্ত লোক ও কাম্য বস্তু লাভ করেন। দেবতা ও অনুররা লোক-পরম্পরায় এই উপদেশের কথা শুনেছিলেন। তাঁরা বললেন, যে আত্মাকে অনুসন্ধান করলে সমস্ত লোক ও কাম্য বস্তু লাভ করা যায়, আমরা সেই আত্মার অনুসন্ধান করব। এই উদ্দেশেদেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র ও অনুরদের মধ্যে বিরোচন প্রজ্ঞাপতির নিকটে গেলেন। তাঁরা পরস্পরকে না জেনেই সমিধ হাতে প্রজ্ঞাপতির নিকটে উপস্থিত হলেন এবং হুজনেই বিত্রশ বংসর ব্রহ্মচর্ষ অবলম্বন করে বাস করলেন।

তারপর প্রজাপতি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কী প্রয়োজনে তোমরা এখানে বাস করলে ?

তাঁরা বললেন, আত্মার সম্বন্ধে যে কথা আপনার বাণী বলে পরিচিত, সেই আত্মাকে জানবার জন্য আমরা হুজনে এখানে বাদ করেছি। প্রজ্ঞাপতি সেই হুজনকে বললেন, চোখে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইনিই আত্মা। তিনি আরও বললেন, ইনিই অমৃত অভয় এবং ইনিই ব্রহ্ম। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, এই যে পুরুষ জলে ও দর্পণে দৃষ্টহয়, ইনি কে? প্রজ্ঞাপতি বললেন, এতে আত্মাই পরিদৃষ্ট হন। জলপূর্ণ পাত্রে নিজেকে দেখে আত্মার বিষয় যা বুঝবে না, তা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো। তাঁরা জলপূর্ণ পাত্রে নিজেদের দেখলেন। তখন প্রজ্ঞাপতি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, কী দেখলে।

ভারা বললেন, আমরা লোম ও নথ পর্যস্ত আত্মার সম্পূর্ণ প্রতিরূপ দেখলাম।

প্রজাপতি তাঁদের বললেন, স্থান্দর অলঙ্কার পরে স্থাজ্জিত ও পরিষ্কৃত হয়ে জলপূর্ণ পাত্রে দেখ।

তাঁরা তাই করলে প্রজাপতি তাঁদের জিজ্ঞস। করলেন, কী দেখলে ? তাঁরা বললেন, আমরা যেমন স্থুন্দর বসন ও ভূষণে সজ্জিত ও পরিষ্কৃত, জলের মধ্যেও তেমনি।

প্রজাপতি বললেন, ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত ও অভয় এবং ইনিই ব্রহ্ম।

তারপর চুজনে শাস্ত হাদয়ে প্রত্যাগমন করলেন।

তাঁদের চলে যেতে দেখে প্রজাপতি মনে মনে বললেন, এরা আত্মাকে উপলব্ধি না করেই ও আত্মাকে অবগত না হয়েই চলে গেল। এদের মধ্যে যে একে উপনিষদ বা প্রকৃত জ্ঞান বলে গ্রহণ কববে, সে দেবতা বা অস্থর যেই হোক বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

অস্থররাজ বিরোচন শান্ত হাদয়ে অস্থরদের নিকটে গিয়ে তাদের এই উপনিষদ শিক্ষা দিলেন, এই পৃথিবীতে দেহেরই পূজা করবে ও দেহেরই পরিচর্যা করবে। দেহকে মহিমান্বিত করলে ও দেহের পরিচর্যা করলেই ইহলোক ও পরলোক উভয়ই লাভ করা যায়। এই জক্তই অক্তাপি দানহীন শ্রন্ধাহীন ও যজ্জরহিত ব্যক্তিকে অস্কুর বলা হয়। এই হল অস্থরদের উপনিষদ। তারা গন্ধমাল্য বসন ও অলঙ্কারে মৃত ব্যক্তির দেহ সজ্জিত করে। কারণ তারা মনে করে যে এই ভাবেই তারা পরলোক জয় করবে।

### ইন্দ্ৰ-প্ৰজাপতি সংবাদ

ইব্রু দেবতাদের নিকটে যাবার পূর্বেই এইরূপ আশক্ষাগ্রস্ত হলেন, এই দেহ স্থুন্দর অলক্ষারে সজ্জিত হলে প্রতিবিশ্বও স্থুন্দর অলক্ষারে সজ্জিত হয়, স্থুবসন পরিহিত হয়, এ পরিষ্কৃত হলে ও-ও পরিষ্কৃত হয়। এই ভাবে অন্ধ হলে প্রতিবিশ্বিও অন্ধ হয়, য়প্র হলে বঞ্জ হয়, হাত-পা ছিন্ন হলে প্রতিবিশ্বিও অন্ধ হয়, এর বিনাশ হলে তারও বিনাশ হয়। এ বিভায় তো আমি মঙ্গল দেখছি না! ইব্রু সমিধ হাতে পুনরায় ফিরে এলেন। প্রজাপতি তাঁকে দেখে বললেন, ইব্রু, তুমি তো শান্ত হাদয়ে বিরোচনের দঙ্গে প্রস্থান করেছিলে, কী ইচ্ছা করে তুমি আবার ফিরে এলে ?

ইন্দ্র বললেন, ভগবন, এই শরীব অলক্ষত হলে ছায়াদেহও অলক্ষত হয়। এই শরীর বিনষ্ট হলে এও তো বিনষ্ট হয়। এ বিছাতে আমি মঙ্গল দেখছিনা। প্রজাপতি বললেন, ইন্দ্র, ঠিক তাই। তোমার নিকটে এ আমি পুনরায় ব্যাখ্যা করব। তুমি আরও বত্রিশ বংসর বাস কর। ইন্দ্র আরও বত্রিশ বংসর বাস করলেন। তারপর প্রজ্ঞাপতি তাঁকে বল-লেন, যিনি স্বপ্নাবস্থায় পূজ্যমান হয়ে বিচরণ করেন, তিনিই আত্মা, তিনি অমৃত ও অভয়, তিনিই ব্রহ্ম।

তারপর ইন্দ্র শান্ত হাদয়ে চলে গেলেন। কিন্তু দেবতাদের নিকটে উপ-স্থিত হবার পূর্বে তাঁর মনে এই আশঙ্কা দেখা দিল, যদিও অন্ধ হলে স্থপ্ন পুরুষ অন্ধ হয় না, দেহ খঞ্চ হলে তা খঞ্চ হয় না, শরীরের দোষে তা দ্যিত হয় না, দেহকে বিনাশ করলেও তা বিনষ্ট হয় না। দেহের অঞ্চপাতে তার অঞ্চপাত হয় না, তথাপি নিজিতাবস্থায় মনে হয় যে স্থাপুরুষকে কেউ বিনাশ করছে,কেউ তার পশ্চাতে ধাবিত হচ্ছে, স্থাপুরুষ যেন ত্বঃখ অনুভব করছে, রোদন করছে। এই উপদেশেও আমি কল্যাণ দেখছি না। ইন্দ্র সমিধ হাতে পুনরায় ফিরে এলেন। প্রজাপতি তাঁকে বললেন, ইন্দ্র, তুমি তো শাস্ত হৃদয়ে চলে গিয়েছিলে, কী মনেকরে আবার তুমি ফিরে এলে ?

ইন্দ্র বললেন, ভগবন, অন্ধ হলে যদিও স্বপ্নাত্মা অন্ধ হয় না, খঞ্জ হলে খঞ্জ হয় না, শরীরের দোষে দৃষিত হয় না, শরীরকে বিনাশ করলে বিনষ্ট হয় না, তথাপি স্বপ্নে দেখা যায় যে একে যেন কেউ বিনাশ করছে, এর পিছনে কেউ ধাবিত হচ্ছে, যেন ছঃখ ভোগ করছে, রোদন করছে, এই উপদেশে আমি কল্যাণ দেখছি না।

প্রজাপতি বললেন, এ এই রকমই। আমি আবার ভোমার নিকটে এ ব্যাখ্যা করব। তুমি আরও বত্রিশ বংসর বাস কর।

ইন্দ্র আরও বত্রিশ বংসর বাস করলেন, তারপর প্রজাপতি বললেন, এই যে প্রায়ুপ্ত জীব এক হন, প্রসন্ধতা লাভ করেন এবং স্বপ্ন দর্শনে বিরত হন, ইনিই আাত্মা, ইনিই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম।

ইন্দ্র তথন শাস্ত হৃদয়ে ফিরে গেলেন। কিন্তু দেবগণের নিকটে উপস্থিত হবার পূর্বেই তাঁর এই আশক্ষা দেখা দিল, এই সময়ে সূষ্প্ত আত্মা জানতে পারেন না যে আমি কে এবং প্রাণীদেরও জানতে পারেন না। এই সময়ে ইনি যেন বিনাশ প্রাপ্ত হন। তাই এই উপদেশে আমি কল্যাণ দেখছি না। সমিধ হাতে ইন্দ্র পুনরায় ফিরে এলেন। প্রজ্ঞাপতি তাঁকে বললেন, ইন্দ্র, ভূমি তো শাস্ত স্থদয়ে ফিরে গিয়েছিলে, আবার কী মনে করে ফিরে এলে ?

ইন্দ্র বললেন, ভগবন, এই সময়ে ইনি নিজের বিষয়ই জানতে পারেন না যে ইনিই আমি এবং প্রাণীদেরও জানতে পারেন না। এই সময়ে ইনি যেন বিনাশ প্রাপ্ত হন। এই উপদেশে আমি তাই কল্যাণ দেখছি না। প্রজাপতি বললেন, ইন্দ্র, এ এই রকমই। এই আত্মার বিষয় তোমাকে আমি পুনরায় উপদেশ দেব, এ ছাড়া অস্ত্র কিছু ব্যাখ্যা করব না। তুমি আরও পাঁচ বংসর বাস কর।

ইন্দ্র আরও পাঁচ বংসর বাস করলেন। সব শুদ্ধ একশে এক বংসর হল। এই জ্বন্তই লোকে বলে থাকে, ইন্দ্র প্রজাপতির নিকটে একশো এক বংসর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে বাস করেছিলেন। তারপর ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, ইন্দ্র, এই শরার মরণশীল ও মৃত্যুর বশ। এতেই এই অমৃত অশরীর আত্মার অধিষ্ঠান। যাঁর শরীর আছে, তিনিই সুখ হুঃখ ভোগ করেন, তাঁর স্থুখ তুঃখের বিরাম নেই। অশরীর আত্মাকে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করতে পারে না। বায়ু মেঘ বিচ্যাৎমেঘ গর্জন--এসবও অশরীর। এরা যেমন আকাশ থেকে উঠে পরম জ্যোতিমান হয়ে নিজ নিজ রূপে প্রকাশিত হয়, তেমনি প্রদন্ধ আত্মাএই শরীর থেকে উঠে পরম জ্যোতি-ম্মান হয়ে বিরাজ করেন। তিনি তখন উত্তমপুরুষ। তখন স্ত্রীলোকের সঙ্গে হোক বা যানে আরোহণ করে হোক বা জ্ঞাতিবর্গের সঙ্গেই হোক, তিনি আহার করে ক্রীডা করে ও আনন্দ উপভোগ করে বিচরণ করেন। যে দেহে তাঁর উৎপত্তি, সেই দেহকে তখন তিনি ভূলে যান। অশ্ব যেমন রথে সংযুক্ত থাকে, তেমনি প্রাণও এই দেহে সংযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। তার-পর এই চক্ষুস্বরূপ আকাশ যাঁর অনুগত, সেখানেই আছেন চাকুষ পুরুষ। তাঁকে দেখবার জন্মই চক্ষু। দেহের মধ্যে যিনি বুঝতে পারেন যে আমি এ আত্মাণ করছি, তিনিই আত্মা। নাসিকা শুধু ড্রাণ করবার জ্বস্ত। যিনি বুৰতে পারেন যে আমি বাক্য বলছি,তিনিই আত্মা। ৰাক্ কেবল বাকা উচ্চারণের জক্ত। যিনি বৃঝতে পারেন যে আমি প্রবণ করছি, তিনিই আত্মা। কর্ণ শুধু প্রবণের জক্ম। যিনি জানেন যে আমি মনন করছি, তিনিই আত্মা। মন তাঁর দৈব চক্ষু, তিনি এই দিয়ে সমস্ত কাম্য ৰস্তু দেখে আনন্দ পান। এই যে ব্ৰহ্মলোকে দেবতারা—এঁ রাসেই আত্মার উপাসনা করেন। সেই জন্ম তাঁরা সর্বলোক ও সমস্ত কাম্য বস্তু লাভ করেন। যিনি এই ভাবে আত্মাকে জেনে বিশেষ রূপে অনুভব করেন, তাঁবও সমস্ত লোক ও কামাবস্ত আয়ত হয়।

প্রজাপতি এই কথাই বলেছিলেন।

শ্রামবর্ণ থেকে বিচিত্র বর্ণে গমন করি, আবার বিচিত্র থেকে শ্রামবর্ণে। অশ্ব যেমন রোম কাঁপায়, তেমনি আমি পাপদূর করি। চন্দ্র যেমন রাহুর মুখ থেকে মুক্ত হয়, আমিও তেমনি শরীর থেকে মুক্তি পাই। তারপর কুতাত্মা হয়ে অস্ষ্ট ব্রহ্মলোক লাভ করি।

আকাশ নাম রূপের প্রকাশক। এই নাম ও রূপ যাঁর অভ্যস্তরে, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, তিনিই আত্মা। আমি প্রজাপতির সভাগৃহে গমন করি। আমি ব্রাহ্মণের যশ, রাজার যশ, বৈশ্যের যশ লাভ করেছি। আমি যশের যশ। আমি যেন আর শ্বেতবর্ণ দম্ভহীন ভক্ষক হয়ে ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল গৃহে গমন না করি, আমার যেন পুনর্জন্ম না হয়।

ব্রহ্মা প্রজ্ঞাপতিকে, প্রজ্ঞাপতিমন্তুকে এবং মনু মানুষদের এই কথা বলেছিলেন। যিনি আচার্যকুলে গুরু সেবা করে অবসর সময়ে যথাবিধি অধ্যয়ন করেন, তারপর গার্হস্থা আশ্রামে ফিরে আসেন এবংপবিত্র স্থানে বেদাভ্যাস করেন, ধার্মিক পুত্রের জনক হন, আত্মায় সমস্ত ইন্দ্রিয় স্থপ্র-তিষ্ঠিত করেন, তার্থ ভিন্ন অন্তত্র হিংসা ত্যাগ করেন, তিনি যাবজ্জীবন এই আচরণ করে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তাঁকে আর প্রভাবর্তন করতে হয় না, পুনর্জন্ম হয় না তাঁর।

ছান্দোগা উপনিষদ সমাপ্ত

# কৃষ্ণযজুর্বেদীয় উপনিষ্ণ

# ১. তৈত্তিরীয়

#### অবতারণা

বেদব্যাস বেদ বিভাগ করে যজুর্বেদ তাঁর শিশ্ব বৈশস্পায়নকৈ অধ্যয়ন করান ৷ বৈশম্পায়ন এই বেদ তাঁর যে শিষ্যদের অধায়ন করান, তাঁদের মধ্যে যাজ্ঞবন্ধ্য অক্সতম। মহীধরের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে বৈশস্পা-য়ন কোন কারণে যাজ্ঞবন্ধ্যের প্রতি ক্রন্ধহয়ে এইবেদ পরিত্যাগ করতে বলেন। যাজ্ঞবন্ধ্য তাঁর যোগের প্রভাবে তাঁর অধীত বিদ্যা বমন করেন এবং গুরুর আজ্ঞায় অন্য শিয়ার। তিত্তিরি পক্ষী হয়ে তা গ্রহণ করেন। বৃদ্ধি-মালিফের জন্ম এই যজুর্বেদ কৃষ্ণ বর্ণ হয় এবং তা কৃষ্ণ যজুরেদ নামে পরিচিত হয়। তৈত্তিরীয় সংহিতা এর অক্স নাম। সূর্যের কুপায় যাজ্ঞবন্ধ্য পুনরায় যে যজুর্বেদ লাভ করেন তা শুক্ল যজুর্বেদ নামে অভি-হিত। তাঁর পিতা বাজসনির নামে এর অহ্য নাম বাজসনেয় সংহিতা। তৈত্তিরীয় উপনিষদ কৃষ্ণ যজুর্বেদ তথা তৈত্তিরীয় সংহিতার অন্তর্গত। এটি শীক্ষা ব্রহ্মানন্দ ও ভগু এই তিন বল্লীতে বিভক্ত। শীক্ষা বল্লীর প্রথমে মন্ত্র উচ্চারণের বিজ্ঞান, পরে বিত্তার্থীকে আচার্য বিত্তা সমাপ্তির পর নীতিজ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছেন। সব শেষে কয়েকটি বিভার কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে অন্নপ্রাণ মন বিজ্ঞান ও আনন্দরূপ এই পঞ্চকোষের স্বরূপ ওব্রহ্মানন্দ বিষয়ের বর্ণনা। ভৃগু বল্লীতে পিতা-পুত্রের উপাধ্যানের মধ্য দিয়ে ত্রন্ধের স্বরূপ ও তাঁকে প্রাপ্তির উপায় বলা হয়েছে। পুত্র ভৃগু তাঁর পিতা বরুণের নিকটে ব্রহ্মতত্ব জেনে নিচ্ছেন। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় উপনিষদের মধ্যে তৈতিরীয় উপনিষদ পুব প্রাচীন। এর আলোচ্য বিষয় খুব স্পষ্ট ও মুশুঙালভাবে বিবৃত। এতে শিক্ষা ও জীব-নের আদর্শ স্থন্দরভাবে চিত্রিত। অন্ন বা জড় পদার্থ থেকে আনন্দময় ব্রহ্ম চৈতত্ত্বের ক্রমবিকাশের কথা পাওয়া যায়। আনন্দ থেকেই এই জগতের সৃষ্টি, আনন্দে তার স্থিতি, আনন্দেই লয়। এই চেতনা থেকেই ব্রহ্মকে জানা যায়—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

### গ্রন্থারম্ভ

ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে সমান ভাবে রক্ষা করুন, সমান ভাবে বিষ্ণার ফল ভোগ করান। আমরা উভয়ে যেন সমান ভাবে বিষ্ণা লাভের উপযুক্ত সামর্থ্য অর্জন করি। আমাদের অধ্যয়ন সার্থক হোক। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। আমাদের সমস্ত বিষ্ণের শান্তি হোক। ওঁ শান্তি।

### नीका वल्ली

সূর্য আমাদের কল্যাণকারী হোন, বরুণ অর্থমা ইন্দ্র বৃহস্পতি ও বিষ্ণু আমাদের কল্যাণকারী হোন। ব্রহ্মকে নমস্কার। বায়ু, তোমাকে নমস্কার। তৃমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তোমাকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মই বলব। তোমাকেই খাতরূপে বলব, সত্য স্বরূপ বলব। ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন, বক্তাকে রক্ষা করুন। আমাকে ও বক্তাকে রক্ষা করুন। ত্রিবিধ বিদ্ধের শাস্থি হোক। ওঁ শাস্থি।

শীক্ষা অর্থাৎ বর্ণের উচ্চারণ প্রণালী ব্যাখ্যা করব। বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল অর্থাৎ বর্ণের উচ্চারণে প্রযত্ন ও সাম অর্থাৎ সমতা এবং নিয়মিত পদ বা বাক্য—এ সব শিক্ষণীয় বিষয়। এইভাবে শীক্ষা অধ্যায় বলা হল। আমাদের ছজনের সমান যশ হোক, সমান ব্রহ্ম তেজ হোক। এরপর অধিলোক অধিজ্যোতিষ অধিবিছ্য অধিপ্রজ ও অধ্যাত্ম এই পাঁচটি বিষয় অবলম্বনে সংহিতা ব্যাখ্যা করব। এদের মহাসংহিতা বলা হয়। এখন অধিলোক অর্থাৎ লোক বিষয়ক দর্শনের কথা বলা হচ্ছে। পৃথিবী পূর্বরূপ অর্থাৎ সংহিতার প্রথম বর্ণে পৃথিবী, তার শেষ অক্ষরে স্থলোক, মধ্যে আকাশ, আর এ ছই বর্ণের সংযোগে বায়ু দৃষ্টি করতে হবে। এই হল অধিলোক। এইবারে অধিজ্যোতিষ অর্থাৎ জ্যোতির্বিষয়ক দর্শন বলা হচ্ছে। সংহিতার প্রথম বর্ণে অগ্নিং জ্যোতির্বিষয়ক দর্শন বলা হচ্ছে। সংহিতার প্রথম বর্ণে অগ্নিং শেষ বর্ণে আদিত্য, মধ্যবর্ণে

জলময় চন্দ্র এবং তুই বর্ণের মিলনে বিত্যাং। এই হল অধিজ্যোতিষ। এর পর অধিবিত্য অর্থাং বিত্যা বিষয়ক দর্শনের কথা বলা হচ্ছে। সংহিতার প্রথম বর্ণে আচার্য, শেষ বর্ণে শিশু, মধ্য বর্ণে বিত্যা, তুই বর্ণের সংযোগে বেদপাঠ। এই হল অধিবিত্য। এর পর অধিপ্রজ্ঞ অর্থাং প্রজ্ঞানির দর্শন বলা হচ্ছে। সংহিতার প্রথম বর্ণে মাতা, শেষ বর্ণে পিতা, মধ্য বর্ণে সন্তান এবং তুই বর্ণের মিলনে সন্তানের জন্ম। এই হল অধিপ্রজ্ঞা। এর পর অধ্যাত্ম অর্থাং দেহ বিষয়ক দর্শন বলা হচ্ছে। সংহিতার প্রথম বর্ণে নিম্ন অধ্যর, শেষ বর্ণে উপ্পর্কি ওষ্ঠ, মধ্যে বাক্ অর্থাং বর্ণের উচ্চারণ স্থান তালু এবং তুই বর্ণের সংযোগে জিহ্বা। এই হল অধ্যাত্ম। একে মহাসংহিতা বলা হয়। যিনি মহাসংহিতার এই ব্যাথ্যা জেনে উপাসনা করেন, তিনি সন্তান পশু ব্রহ্মতেজ ভোজনীয় দ্রবা ও স্বর্গলোকের সঙ্গে মিলিত হন।

যে ওস্কার বেদের মধ্যে প্রধান এবং যিনি বিশ্বরূপ, অমৃতরূপ বেদ থেকে যিনি আবিভূতি হয়েছেন, সেই ওঙ্কাররূপী ইন্দ্র আমাকে মেধা দিয়ে তৃপ্ত করুন। হে দেব, আমি যেন অমৃত ধারণ করতে পারি। আমার শরীর ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনের যোগ্য হোক, আমার জিহ্বা মধুর ভাষী হোক এবং কান দিয়ে যেন অনেক কিছু শুনতে পারি। তুমি ব্রহ্মের কোশ বা আধার হও। কিন্তু তুমি লৌকিকজ্ঞানে আচ্চাদিত,তুমি আমার শোনা জ্ঞান রক্ষা কর। হে ওঙ্কার, যে স্ত্রী সর্বদা আমার জন্ম বস্ত্র গাভী খান্ম ও পানীয় আনেন, বুদ্ধি করেন ও চিরকাল তাদের স্থবাবস্থা করেন, তুমি লোমশ পশু ও অফার্ফা পশুদের সঙ্গে সেই স্ত্রীকে আমার জ্বস্থ আনো। বিদ্যালাভের জন্ম ব্রহ্মচারীরা সব দিক থেকে আমার কাছে আম্বুক, বিবিধভাবে ও প্রকৃষ্ট রূপে আম্বুক ও দম বা ইন্দ্রিয় দমন অভ্যাস করুক। তারা আমার নিকটে শম বা মনঃ সংযম শিথুক। জন সমাজে আমি যেন যশসী হই। ধনীদের মধ্যে যেন শ্রেষ্ঠ হই। হে ভগ-বন, ব্রহ্ম কোশ স্বরূপ তোমাতে যেন আমি প্রবেশ করি। বহু শাখার নদীতে আমি নিজেকে শুদ্ধ করছি। হে বিধাতা, জল যেমন নিচের দিকে বরে যায় ও মাস সম্বংসরে মিশে যায়, তেমনি ব্রহ্মচারীরা সমস্ত দিক

থেকে আমার কাছে আম্বক। তুমি স্বার বিশ্রাম স্থান। তুমি আমার নিকটে প্রতিভাত হও, আমাকে প্রাপ্ত হও সর্বতো ভাবে।

ভূ: ভুব: ও সুব: এই তিনটি প্রাসিদ্ধ ব্যাহুতি। চতুর্থ হল মহ:। মহাচমসের পুত্র মহাচমস্থা নামে ঋষি এ জেনেছিলেন। এই মহ:-ই ব্রহ্ম ইনিই আজা। অহা সব দেবতা এর বিবিধ অক্ষ। ভূ: হল পৃথিবী, ভুব: অন্ত-রীক্ষ এবং সুব: ছালোক। আদিত্যই মহ:, তার কারণ আদিত্যের জহাসমস্ত জ্যোক বর্ধিত হয়। ভূ: হল অগ্নি, ভুব: বায়ু ও স্ব: আদিত্য। চক্র মহ:। কারণ চল্রের দারা সমস্ত জ্যোতিক্ষ মহিমান্নিত হয়। আবার ভূ: ঋক্। ভুব: সাম ও স্ব: যজুর্বেদ। মহ: ব্রহ্ম স্বরূপ। ব্রহ্মের দারা সমগ্র বেদ মহিমান্নিত হয়। ভূ: প্রাণ, ভুব: অপান, স্বব: ব্যান এবং-মহ: আর। অরের দারা প্রাণ বর্ধিত হয়। এই চার ব্যাহুতি আবার চার ভাগে বিভক্ত হয়ে চার রকম হয়। যিনি এদের সমাক্ জেনে উপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মকে জানতে পারেন। এই ব্রহ্মবিদকে সমস্ত দেবতা উপহার দেন।

হৃদয়ের আকাশে অবস্থিত আছেন বিজ্ঞানময় অমৃত স্বরূপ জ্যোতির্ময় পুরুষ। তুই তালুর মধ্যে স্তনের স্থায় লম্বমান যে মাংস খণ্ড ও যেখানে বিভক্ত হয়েছে কেশের মূল, সেখানে মাথার কপাল ভেদ করে নির্গত স্ব্রুমা নাড়ীই ইন্দ্র যোনি এবং এই পথে নিজ্ঞান্ত হয়ে উপাসক ভৃঃরূপ অগ্নি ও ভ্বঃ রূপ বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত হন। স্ববঃ রূপ আদিত্যে ও মহঃ রূপ ব্রহ্মেও প্রতিষ্ঠিত হন। এই সবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন ও মনের পতিকে লাভ করেন। তিনি বিজ্ঞান ও বাক্পতি হন, চক্ষু ও কর্ণের অধিপতি হন। এ সবের চেয়েও বড় হয়ে তিনি আকাশ-শরীর সত্যাত্মা প্রাণায়াম মন আনন্দ শান্ধি সমৃদ্ধ ও অমৃত ব্রহ্ম হন। হে প্রাচীন যোগ্য, এই ভাবেই ব্রক্ষের উপাসনা কর।

পৃথিবী অন্তরীক্ষ ত্য়ালোক দিক ও অবান্তর দিক, অগ্নি বায়ু আদিত্য চন্দ্র ও নক্ষত্র, জল ওষধি বনস্পতি আকাশ ও আত্মা—এই ভাবে অধিভূতের কথা বলা হল। এইবারে অধ্যাত্মের কথা বলা হচ্ছে। প্রাণ ব্যাণ অপান উদান ও সমান, চোখ কান মন বাক্ ও ছক, চর্ম মাংস স্নায়ু আছি ও মজ্জা—এইভাবে বিধান করে ঋষি বলেছেন, এই সমস্তই পাংক্ত বা পঞ্চাত্মক। পাংক্ত দ্বারাই পাংক্ত গ্রীত বা পূর্ণ হয়।

ওম্ এই অক্ষরই ব্রহ্ম। এ সমস্তই ওঙ্কার। ওম্ সম্মতি জ্ঞাপক। ওম্ শোনাও বলে যাজ্ঞিকরা দেবতাদের মন্ত্র শোনান। সামবেদীরা ওম্উচ্চারণ করে সাম গান করেন। ওম্ শোন বলে স্তোত্র পাঠকরা শস্ত্র নামের স্তোত্র পাঠ করেন। যজুর্বেদীরা সমস্ত কর্মেই ওম্ উচ্চারণ করেন। ওম্ বলে ব্রহ্মা অনুজ্ঞা প্রকাশ করেন। অগ্নিহোত্রীরা ওম্ বলেই অগ্নিহোত্রের অনুমতি দেন। ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নের পূর্বে ব্রহ্মকে যেন পাই এই চিস্তাকরে ওম্ বলেন। এর ফলেই ব্রহ্মকে পাওয়া যায়।

ঋত স্বাধ্যায় ও প্রবচন অর্থাৎ অধ্যাপনা, সত্য তপস্থা ইন্দ্রিয় দমন চিত্ত সংযম অগ্নির পরিচর্যা অতিথি সেবা লৌকিক আচার পালন সন্থানের জন্ম জ্রীসম্ভোগ বংশ রক্ষা স্বাধ্যায় প্রবচন রথীতর গোত্রীয় সত্যকচার মতে এ সমস্ত সত্যই কর্তব্য, পুরুশিষ্টির পুত্র তপোনিত্যের মতে এই সবই তপস্থা। মুদ্গলের পুত্র নাক বলেন যে স্বাধ্যায় ও প্রবচন অর্থাৎ বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই কর্তব্য। কারণ এই হল তপস্থা।

আমি বৃক্ষের প্রেরয়িত। অর্থাৎ কর্মের প্রবর্তক, গিরিপৃষ্ঠের মতো আমার কীর্তি, আমি পরম পবিত্র। সূর্যে যেমন অমৃত, তেমনি আমিও অমৃত-ময়। আমি ধনের মতো দীপ্তিমান। আমি সুমেধা অমৃত ও অক্ষয়। ত্রিশস্কু এই কথাই বেদের বচন বলেছিলেন।

বেদ অধ্যাপনা করে আচার্য শিশ্বকে উপদেশ দিচ্ছেন, সত্য বল, ধর্মাচরণ কর, স্বাধ্যায়ে অমনযোগী হয়ে। না। আচার্যের জন্ম প্রিয় ধন
আহরণ করে প্রজাতন্ত ছিন্ন করবে না। সত্যে ধর্মে কুশলে ভাল কাজে
বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় অমনোযোগী হবে না। দেব ও পিতৃকার্যে অমনোযোগী হবে না, মাতা পিতা আচার্য বা অভিথি দেবতা
কার, এই রকম হও। যে কাজ নিন্দনীয় নয় দেই কাজ কর, ইতর কাজ
নয়। আমাদের যা স্কুচরিত,তোমার তাই উপাস্থ, অন্থ ইতর কাজ নয়।
আন্ত আচরণ উচিত নয়। যে সব ব্রাহ্মণ আমাদের চেয়ে শ্রেষ, তুমি
তাদের আসন দিয়ে শ্রম দূর করবে। শ্রহ্মার দক্ষে দান করবে। অশ্রহ্মায়

দান অমুচিত। শ্রী অর্থাৎ সামর্থ্য অমুযায়ী দান করবে। দান করবে নম্র হয়ে, সম্থ্রমের সঙ্গে ও মিত্র ভাবে। আর যদি শ্রোত ও স্মার্ত কর্ম বা আচার সম্বন্ধে সংশয় হয়, তবে সেখানকার বিচারক্ষম কর্তব্যপরায়ণ আচারনিষ্ঠ দয়ালু ও নিক্ষাম ব্রাহ্মণদের কর্ম ও আচারের অমুসরণ করবে। আর তাঁদের কারও আচরণের বিষয়ে যদি কেউ অভিযোগ বা সংশয় প্রকাশ করে, তবে সেখানকারই বিচারক্ষম কর্মনিষ্ঠ যেভাবে রত থাকেন তুমিও সেই ভাবেই থাকবে। এই আদেশ, এই উপদেশ, এই বেদ উপনিষদ, এই অমুশাসন। এই ভাবেই অমুষ্ঠান করবে। এই উপাস্তা। দেবতারা কল্যাণকারী হোন। ব্রহ্মকে নমস্কার। আমি সত্য বলেছি। ও শান্ধি।

### ব্ৰহ্মানন্দ বল্লী

দেবতারা কল্যাণকারী হোন। ব্রহ্মকে নমস্কার। আমি সভ্য বলছি। ওঁ শান্তি।

ব্রহ্মবিদ পরম ব্রহ্মকে লাভ করেন। সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য জ্ঞানময় ও অনস্ত। যিনি পরম আকাশে গুহায় নিহিত ব্রহ্মকে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সঙ্গে সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করেন। সেই আত্মা থেকে আকাশ উৎপন্ন হয়েছে, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে ওষধি, ওষধি থেকে অন্ন এবং মন্ন থেকে পুরুষ উৎপন্ন হয়েছে। এই পুরুষ অন্নরসের বিকার। তার এই মাথা, দক্ষিণ ৬ বাম পক্ষ, এই আত্মা, এই পুক্ত প্রতিষ্ঠা, এই বিষয়ে এই শ্লোক আছে।—

পৃথিবীর সমস্ত জীব অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়। অন্নেই বাঁচে এবং অস্ত কালে অন্নেই লীন হয়। অন্ন প্রাণীর শ্রেষ্ঠ বলে তাকে সর্বে বিধ বলা হয়। যারা অন্নকে ব্রহ্ম রূপে উপাসনা করেন, তাঁরা সমস্ত অন্ন পান। অন্ন থেকেই জীব উৎপন্ন হয় ও অন্নে বর্ধিত হয়। জন্ন প্রাণীর খাছ্য এবং প্রাণীকে ভক্ষণ করে অন্ন। এই জন্মই এর অন্ন নাম। এই অন্নরসময় কোশের অভ্যন্তরে প্রাণময় আত্মা আছে। তার দ্বারাই ইহা পূর্ব। সেই প্রাণময় আত্মারও পুক্ষধের আকার। সেই পুক্ষধের অনুষায়ী এই পুক্ষধকার। প্রাণবায় তার মাথা, ব্যাণ দক্ষিণ পক্ষ, অপান উত্তর পক্ষ, আকাশ আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা। এ সম্বন্ধেও এই শ্লোক আছে। দেবতারা প্রাণে অনুপ্রাণিত। মানুষ ও পশুরাও প্রাণের শক্তিতে ক্রিয়াশীল। প্রাণই প্রাণীর আয়ু। সেই জন্ম প্রাণকেই সকলের আয়ু বলা হয়। যিনি প্রাণকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি পূর্ণ আয়ু পান। এই যে প্রাণময়, ইনি অন্নরসময় দেহে অধিষ্ঠিত আত্মা।প্রাণময় আত্মা থেকে ভিন্ন আর একটি আত্মা আছেন, তিনি প্রাণময়ের অন্থায়। সেই মনোময়ের দ্বারাই প্রাণময় আত্মা পূর্ণ। ঐ প্রাণময় পুরুষাকৃতির অন্থায়ী পুরুষাকার। যজুর্মন্ত্র তাঁর মাথা, ঋক্ দক্ষিণ পক্ষ, সাম উত্তর পক্ষ, তাদেশ অর্থাৎ বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ তাঁর আত্মা, এবং অথর্ব ও আক্রিরস পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা। এই বিষয়েও এই শ্লোক আছে।—

মনের সঙ্গেনাপেয়ে বাক্য যেখান থেকে ফিরেআসে, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনিজানেন তাঁর আর কখনও ভয় থাকে না। এ সেই পূর্বোক্ত প্রাণ-ময়ের শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মা। ঐ মনোময় হতে ভিন্ন অথচ তাঁরই অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছে, তা বিজ্ঞানময়। এবই দ্বারা মনোময় আত্মা পূর্ব। এই বিজ্ঞানময়ও পুরুষাকৃতি বিশিষ্ট। এঁর পুরুষাকৃতিও মনো-ময়ের পুরুষাকৃতিরই মতো। শ্রদ্ধা এর মাথা, ঋক দক্ষিণ পক্ষ, সত্য উত্তর পক্ষ, যোগ আত্মা, মহ: পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়েও একটি শ্লোক আছে।—

বিজ্ঞান যক্ত বিস্তার করে, কর্মও বিস্তার করে। সমস্ত দেবতা জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানকে ব্রহ্মবৃদ্ধিতে উপাসনা করেন। বিজ্ঞানকে যদি কেউ ব্রহ্ম বলে জানে এবং যদি তা থেকে বিচ্যুত না হয়, তাহলে দেহের মধ্যেই পাপ ত্যাগ করে সমস্ত কাম্য বস্তু ভোগ করে। এই বিজ্ঞানময় পূর্বোক্ত মনোন্যরের শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মা। এই বিজ্ঞানময় আত্মা হতে ভিন্ন, অথচ তারই অভ্যক্তরে আর একটি আনন্দময় আত্মা আছে। সেই বিজ্ঞানময় এই আনন্দময় ছারা বাপ্ত। এই আনন্দময় আত্মাও পুক্ষাকৃতি এবং বিজ্ঞানময়েরই পুক্ষাকৃতির অনুরূপ। প্রিয় তাঁর মস্তক, হর্ষ তাঁর দক্ষিণ

পক্ষ, প্রমোদ উত্তর পক্ষ, আনন্দ তাঁর আত্মা এবং ব্রহ্ম পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা।
এই বিষয়েও একটি শ্লোক আছে।—

যদি কেউ ব্রহ্ম অসং বলে জানেন, তবে তিনি অসং হন। ব্রহ্ম আছেন বলে যদি কেউ জানেন, তাহলে এই জ্ঞানের জ্বস্থ ব্রহ্মবিদরা তাঁকে সং বলে জানেন। সেই বিজ্ঞানময়ের এই হল শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মা। কোন অজ্ঞানী মানুষ মৃত্যুর পর এ লোকে যায় কি? অথবা কোন বিদ্বান মৃত্যুর পর এই লোক পায় কি?

তিনি ইচ্ছা করলেন, আমি বহু হব, আমি উৎপন্ন হব। তিনি তপস্থা করলেন। তপস্থা করে সব কিছু স্জন করলেন এবং সে সব স্ষ্টি করে তার মধ্যেই প্রবেশ করলেন। তাতে প্রবেশ করে তিনি সত্য ও অসত্য নিক্লক ও অনিক্লক, নিলয়ন ও অনিলয়ন, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, সত্য ও অনৃত এই সব যা কিছু আছে তা সমস্তই হলেন। ব্রহ্মই এই সব রূপে হয়েছেন বলে ব্রহ্মবিদ তাঁকে সত্য নামে অভিহিত করেন। এই বিষয়েও একটি শ্লোক আছে।—

এই জগং আগে অসং ছিল। তা থেকেই সং-এর জন্ম হল। তিনি
নিজেই নিজেকে এই রূপ করলেন। এই জন্ম তাঁকে সুকৃত বলা হয়।
সেই সুকৃত রসস্বরূপ। জীব এই রস পেয়ে আনন্দিত। যদি আকাশে
এই আনন্দ না থাকত, তবে কে অপান ক্রিয়া আর কে প্রাণ ক্রিয়া
করত ? জীবকে ইনিই আনন্দ দেন। জীব যখন এই অদৃশ্য অশরীর
অনিক্রক অনিলয় ব্রেক্ষে নির্ভয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেন, তখনই সে নির্ভয়
হয়। আর অবিদ্বান ব্যক্তি যখন এই ব্রেক্ষে কিছুমাত্র ভেদ জ্ঞান করে
তখনই তার ভয় হয়। বিবেকহীন ভেদজ্ঞানীর কাছে সেই ব্রহ্মাই ভয়ের
কারণ হন। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে।—

এই ব্রহ্মের ভয়ে বায় প্রবাহিত হয়, এঁরই ভয়ে স্র্য উদিত হয় এবং এঁরই ভয়ে অগ্নি ইন্দ্র ও য়ৢত্য ধাবিত হচ্ছেন। যদি কেউ বয়সে য়ুবা, সাধুচিত্ত, বেদজ্ঞ, সর্বোত্তম শাসক, দৃঢ়দেহী ও বলবান হয় এবং যদি এই ধন-সমৃদ্ধ সমগ্র পৃথিবী তার করায়ত্ত হয়, তবে তার যেআননদ হবে, মালুষের পক্ষে তাই সর্বোত্তম আননদ। মালুষ-গন্ধর্ব ও জ্যোত্রিয় অর্থাৎ

বেদজ্ঞও পুরুষের আনন্দ সমান। দেব-গন্ধবিদের আনন্দ এর শতগুণ, কিন্তু কামনারহিত বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দ এরই সমান। এরও শতগুণ চিরলোক পিতৃপুরুষের আনন্দ। কিন্তু কামনাহীন বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দও সমপরিমাণ। এরও শত গুণ হল দেবলোকে জাত দেবতাদের আনন্দ। আর এরই সমপরিমাণ হন বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দ। কর্মদেব দেবতাদের এক পূর্ণ। আনন্দ এরও শতগুণ। কামনাহীন শ্রোত্রিয়দের আনন্দ তারই সমান। এরও শতগুণ আনন্দ দেবতাদের এবং এও শ্রোত্রিয়দের আনন্দরের সমান। ইল্রের এক আনন্দ এরও শতগুণ, এরও শতগুণ বৃহস্পতির এক আনন্দ। কামনাহীন শ্রোত্রিয়র আনন্দও এরই সমান। প্রজ্ঞাপতির এক আনন্দ বৃহস্পতির আনন্দের শতগুণ, কামনাহীন শ্রোত্রিয়েরও সেই পরিমাণ আনন্দ। এরও শতগুণ ব্রুমার এক আনন্দ, কামনাহীন, শ্রোত্রিযের আনন্দও এরই সমান। সেই যে আরা পুরুষে ও আদিত্যে আছেন, তিনি অভিন্ন। যিনি এ কথা জানেন তিনি ইহলোক থেকে প্রয়াণ করে এই অন্নময় আরাকে প্রাপ্ত হন। তারপর ক্রমান্বয়ে প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আরাকে লাভ করেন।

যে ব্রহ্মকে না পেয়ে বাক্য ও মন ফিরে আদে, তাঁরই উপলব্ধির আনন্দ যিনি জানেন তাঁর আর কোন ভয় থাকে না। কেন আমি সাধু কাজ করি নি, কেন আমি পাপ করেছি, এই রকম চিন্তা তাঁকে তাপ দেয় না। যিনি এই রূপ জানেন, তিনি এই দেখে আত্মাকে পরিতৃপ্ত করেন। কারণযিনি এরপ জানেন, তিনিই এই উভয়কে আত্মভাবে দেখে আত্মাকে তৃপ্ত করেন। এই হল উপনিষং।

## ভৃগু বল্লী

ওঁ শান্তি।

বরুণের পুত্র ভৃগু পিতার নিকটে গিয়ে বললেন, আমাকে ত্রহা সম্বন্ধে বলুন।

তিনি তাঁকে এই কথা বললেন, অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন ও বাক্য-এরাই উপলব্ধির দার। প্রাণী যাঁ থেকে জন্মায়, যাঁর জন্মে বাঁচেও অভিমে যাঁতে ফিরে গিয়ে লীন হয়, তাঁকে জানতে ইচ্ছা কর। তিনিই ব্রহ্ম।
ভৃগু তথন তপস্থা করলেন। তপস্থা করে ভৃগুজানলেন যে অন্ধই ব্রহ্ম।
কারণ অন্ধ থেকেই প্রাণী জন্মায়, অন্ধেই জীবিত থাকে এবং অন্থিমে
আন্ধে ফিরে গিয়ে তাতেই বিলীন হয়। এই কথা জেনে তিনি পুনরায়
পিতার নিকটে এসে বললেন, ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলুন।

পিতা তাঁকে বললেন, তপস্থায় ব্রহ্মকে জানবার ইচ্ছা কর তপস্থাই ব্রহ্ম।

ভৃগু তপস্থা করলেন। তপস্থা করে তিনি জানলেন, প্রাণই ব্রহ্ম। প্রাণ থেকেই সমস্ত প্রাণী জন্মায়, জন্মের পর প্রাণ দিয়েই জীবিত থাকে, প্রাণেই ফিরে গিয়ে বিলীন হয়। এই কথা জেনে তিনি পুনরায় পিতা বরুণের নিকটে এসে বললেন, ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাকে বলুন। পিতা তাঁকে বললেন, তপস্থা করেই তাঁকে জানতে চাও। তপস্থাই প্রহ্ম।

ভৃগু তপস্থা করলেন। তপস্থা করে তিনি জানলেন যে মনই ব্রহ্ম।
মন থেকেই প্রাণীর জন্ম, জন্মের পর মনের জন্ম বাঁচে এবং মনেই ফিরে
গিয়ে প্রবেশ করে। এই কথা জেনে তিনিপুনরায় পিভাবকণের নিকটে
এসে বললেন, ব্রহ্মের সম্বন্ধে বলুন।

পিতা তাঁকে বললেন, তপস্থাতেই তাঁকেজানতে চাও। তপস্থাই ব্রহ্ম।
ভৃগু তপস্থা করলেন। তপস্থা করে ভৃগু জানলেন যে বিজ্ঞানই ব্রহ্ম।
তপস্থা করে ভৃগু জানালেন যে বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। বিজ্ঞান থেকেই প্রাণীরা
জন্মায়, জন্মের পর বিজ্ঞানের দ্বারাই বাঁচে এবং বিজ্ঞানেই প্রতিগমন ও
প্রবেশ করে। এই কথা জেনে তিনি পুনরায় পিতা বরুণের নিকটে এদে
বললেন, ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলুন।

পিতা তাঁকে বললেন, তপস্থায় ব্রহ্মকে জানবার চেষ্টা কর, তপস্থাই ব্রহ্ম।
তৃথ তপস্থা করলেন। তপস্থা করে ভৃগু জানতে পারলেন যে জানন্দই
ব্রহ্ম। আনন্দ থেকে প্রাণীরা জন্মায়, জন্মের পর আনন্দে বেঁচে থাকে এবং
আনন্দেই প্রতিগমন ও প্রবেশ করে। এই ভার্গবী বাক্লণী বিদ্যা স্থাদয়ের
পরম আকাশে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই ভাবে জানেন, তিনি ব্রক্ষেপ্রতিষ্ঠিত

হন, অন্নবান ও অন্নাদ হন, প্রজাপশুও ব্রহ্মতেজেমহানহন, কীর্তিতেও মহান হন।

আরের নিন্দা করবে না, এই ব্রত। প্রাণই অন্ন ও শরীর আরের ভোক্তা। প্রাণে শরীর প্রতিষ্ঠিত এবং শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। স্কুতরাং এই ভাবেই আরে অন্ন প্রতিষ্ঠিত। তাই যিনিই জানেন যে আরেই অন্ন প্রতিষ্ঠিত, তিনিই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, অন্নবান ও অন্নাদ হন। প্রজা পশু ও ব্রহ্মতেজে মহান হন, কীর্তিতেও।

অন্ধকে পরিত্যাগ করবে না। এ একটি ব্রত।জলই অন্ধ, জ্যোতি অন্ধাদ। জলে জ্যোতি প্রতিষ্ঠিত, জ্যোতির মধ্যে জল প্রতিষ্ঠিত। স্তরাং এই অন্ধ আন্ধ প্রতিষ্ঠিত। যিনি অন্ধকে অন্ধে প্রতিষ্ঠিত বলে জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠিত হন, অন্ধবান অন্ধাদ হন, প্রজা পশু ব্রহ্মতেজ ও কীর্তিতে মহান হন।

অন্ধকে বৰ্ধিত করবে, এও ব্রত। পৃথিবী অন্ন, আকাশ অন্নাদ। পৃথিবীতে আকাশ প্রতিষ্ঠিত, আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত। স্বতরাং এই অন্ধ অন্ধে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই অন্ধকে অন্ধে প্রতিষ্ঠিত বলে জ্ঞানেন, তিনি প্রতিষ্ঠিত হন, অন্ধবান অন্নাদ হন। প্রজা পশু ব্রহ্মতেজ ও কীর্তিতে মহান হন।

বাসের জন্ম আগত কাউকে প্রত্যাখ্যান করবে না, এও তাঁর ব্রন্ত। সে জন্ম যে কোন প্রকারে তিনি বছ অন্ধ সংগ্রহ করবেন। তাঁর জন্মই অন্ধ রন্ধন করা হয়েছে, জভ্যাগতকে তিনি এই কথা বলবেন। অন্ধদাতা এই যে মুখ্য বৃত্তি অবলম্বনে অন্ধ সংগ্রহ করে তা রন্ধন করে অতিথিকে দেন, এতে তাঁর মুখ্য বৃত্তিতেই অন্ধপ্রাপ্তি হয়। মধ্যম বৃত্তিতে সংগৃহীত অন্ধ অতিথিকে রেঁধে দিলে মধ্যম বৃত্তিতেই অন্ধপ্রাপ্তি হয় এবং অধ্ম বৃত্তিতে সংগৃহীত অন্ধ দানে অধ্ম বৃত্তিতেই অন্ধ সংস্থান হয়। যিনি একথা জানেন, তাঁর পূর্বোক্ত ফল হয়।

বাক্যে কল্যাণরূপে, প্রাণ ও অপান বায়ুতে যোগক্ষেমরূপে, হস্তদ্বয়ে কর্মরূপে, পাদদ্বয়ে গতিরূপে, পায়ুতে ত্যাগরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করবে। বৃষ্টিতে তৃত্তিরূপে, বিষ্ট্যুতে বলরূপে, পশুতে যশরূপে, নক্ষত্রে জ্যোতি-

রূপে উপস্থে সন্তানের জন্ম দানের অমৃত ও আনন্দরূপে, আকাশে সমস্তরূপে তাঁর উপাসনা করবে। এইভাবে যিনি স্বার প্রতিষ্ঠারূপে ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি প্রতিষ্ঠাবান হন। তারপর ব্রহ্মকে মহত্ত অর্থাৎ মহত্তরূপে উপাসনা করবে। তাতে মহান হবে। তারপর মন-রূপে উপাসনা করবে, তাতে মননশীল হবে। তাঁকে নমরূপে উপাসনা করবে, তাতে কাম্যবস্তু নত হবে। তাঁকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করবে, তাতে ব্রহ্মবান হবে। তাঁকে ব্রহ্মের পরিমর অর্থাৎ আকাশরূপে উপাসনা করবে, একে দ্বেধকারী শত্রুদের মৃত্যু হবে, অপ্রিয় শত্রুরাও বিনষ্ট হবে। যিনি এই পুরুষে ও যিনি ঐ আদিতো; তাঁরা এক। যিনি এ কথা জানেন, তিনি এই লোক থেকে প্রয়াণকরে এই অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, তারপর প্রাণময় আত্মাকে পেয়ে পরে মনোময় আত্মার সাক্ষাৎ পান। ক্রমে বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মাকে লাভ করেন। শেষে নিজের ইক্তা মতে। এই লোকে বিচরণ করে এই সাম গান করতে থাকেন। অহো অহো অহো বলে তিনি বিশ্বয় প্রকাশ করেন। আমি অর, আমি অর, আমি অর। আমি অরাদ, আমি অরাদ, আমি অরাদ। আমি শ্লোককং, আমি শ্লোককং, আমি শ্লোককং। আমি ঋতের প্রথম জাত, দেবতাদেরও পূর্ববর্তী, অমৃতের নাভি। যিনি আমাকে দান করেন, তিনি এই ভাবেই আমাকে রক্ষা করেন। যিনি অন্নরূপী আমাকে অন্ন-দান করেন না, আমি তাঁকে ভক্ষণ করি। আমি এই বিশ্ব ভবন হয়েছি. আমার স্থবর্ণ জ্যোতি। যিনি এই রকম জানেন, তিনি সমস্ত ফল লাভ করেন। ইতি উপনিষং।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ সমাপ্ত

# ২. কঠ অবতারণা

কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার কাঠক বা কঠ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বলে এই উপনিষদের নাম হয়েছে কঠ উপনিষদ। রচনা পছে, ভিনটি করে বল্লীর ছটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়টি যে ভাবে শেষ হয়েছে, তা দেখে মনে হয় যে দ্বিতীয় অধ্যায়টি পরবর্তীকালের সংযোজন। ছই অধ্যায়ে ভাষার পার্থক্য আছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়টি প্রথম অধ্যায়েরই পরিবর্ধিত রূপ। ব্রহ্ম বিভার সঙ্গে যোগবিধি যুক্ত করা হয়েছে। ঋথেদের দশম মণ্ডলের ১০৫তম স্কুক্তের দেবতা যম এবং ঋষিকুমার। এই স্কুক্তের প্রভাব এই উপনিষদেও লক্ষ্য করা যায়। যম ও নচিকেতার পরিচিতি আখ্যায়িকার সাহায্যে ব্রহ্মবিভার কথা বলা হয়েছে। এই উপাখ্যানটি তৈতিরীয় ব্রাহ্মণে স্কুলর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তা কিছু পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করা হয়েছে।

ঋষি বাজ্ঞাবমের পুত্র নচিকেতা। এই নামের অর্থ 'যে জানে নি'। নচিকেতা জানে না, কিন্তু জানবার বাসনা তার প্রবল। পিতা যজ্ঞ করছেন, যজ্ঞে গাভী দান করা হবে। কিন্তু যে গাভীগুলি সংগৃহীত হয়েছে তা বুদ্ধ তুর্বল ও অস্থিচর্মসার। এই অকর্মণ্য গাভী দান করা হবে দেখে কিশোর বয়সী নচিকেতার মনে হল যে পিতা ছলনা করছেন। তার কারণ সে জানে যে যাজ্ঞিক এই যজ্ঞে প্রিয় বস্তু দান করবেন, এই রীতি। অত্যস্ত পীড়িত ও হ্বংখিত মনে নচিকেতা তার পিতাকে জিজ্ঞাদা করল, আমি তো তোমার প্রিয় পুত্র, তুমি আমায় কাকে দান করবে গ পিতাকে নিরুত্তর দেখে নচিকেতা বার বার এই প্রশ্ন করতে লাগল। শেষে ক্রন্ধ হয়ে পিতা বাজপ্রবম বললেন, তোমায় আমি মৃত্যুর রাজা যমকে দিলাম। এর পর নচিকভা যমালয়ে গিয়ে উপস্থিত হল। সেথানে সে যমের নিকটে তিনটি বর পেল। প্রথম ও দ্বিতীয় বরে পিতার ক্ষমা ও অগ্নিবিছা লাভ করল। তৃতীয় বরে নচিকেতা আত্মার স্বরূপ জানতে চাইল। এই বর লাভের যোগ্যতা নচিকেতার আছে কিনা, তা নানা প্রলোভনে পরীক্ষা করে যম তাকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিলেন।—

ষ্মৃষ্ঠ মাত্র পুরুষোহস্তরাত্মা যদা জনানাং হৃদয়ে সন্ধিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মৃজ্ঞাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ। তং বিভাচ্ছক্রমমৃত তং বিভাচ্ছক্রমমৃত মিতি॥ ২।৩১৭

অঙ্গৃষ্ঠ প্রমাণ অন্তরাত্মা পুরুষ সর্বদাই সবার জ্ঞান্যে সান্নবিষ্ট আছেন।
মূজ্ঞা তৃণ থেকে তার মধ্যেকার ইষীকাকে বার করার মতো নিজ্ঞের
শরীর থেকে ধৈর্য সহকারে তাঁকে স্বতন্ত্র করবে। তাঁকে বিশুদ্ধ ও অমৃত
বলে জানবে।

যজ্ঞ বা উপাসনা শুধু সামাজিক আচার নয়, তার প্রতি শ্রদ্ধা স্থাদয়কে শুদ্ধ করে ভগবানে ভক্তির সঞ্চার করে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্য হয় মান্তব। এই উপনিষদের শিক্ষা হল এই।

কঠ উপনিষদ উৎকৃষ্ট উপনিষদগুলির অন্যতম এবং জ্বনপ্রিয়। শ্রাদ্ধ বাসরে এই উপনিষদ পাঠের বিধান আছে।

#### গ্রন্থারন্ত

ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে সমানভাবে রক্ষা করুন, আমাদের উভয়কে সমানভাবে বিভার ফল ভোগ করান। আমরা উভয়ে যেন সমভাবে বিভা লাভের সামর্থ্য অর্জন করতে পারি। আমাদের অধায়ন তেজস্বী হোক। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। আমাদের সমস্ত বিম্বের শাস্তি হোক। ওঁ শাস্তি।

# প্রথম অপ্রাহ্ন প্রথম বল্লী

পুরাকালে বাজশ্রবস নামে ঋষি যজ্ঞফলের জন্ম কোনও যজ্ঞে সর্বস্থদান করেছিলেন। তাঁর নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল। দক্ষিণার জন্ম যখন গাভীদের নেওয়া হচ্ছিল, তখন সাধুচিত্ত কুমারের মনে শ্রাদ্ধার উল্লেক হল। তিনি ভাবলেন যে এই সব গাভী, যাদের জলপান তৃণ ভক্ষণ ও হুগ্ধ দোহন শেষ হয়ে গেছে এবং এখন ইন্দ্রিয়শক্তিহীন, তাদের দান করে দাতা আনন্দ নামে আনন্দহীন লোকে যায়। তিনি পিতাকে বললেন, আপনি আমায় কাকে দেবেন ? দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারও এই একই কথা বললেন। তখন পিতা তাকে বললেন, ভোমায় আমি যমকে দিলাম।

নচিকেত। ভাবলেন, বছর মধ্যে আমি প্রথম বা বছর মধ্যে আমি মধ্যম। যমের এখন কী করণীয় আছে যা আজ তিনি আমায় দিয়ে করাবেন ! এই ভেবে নচিকেতা পিতাকে বঙ্গলেন, পূর্বে পূর্ব পুরুষের যে আচরণ করেছেন তা ভেবে দেথুন, এখন সজ্জনেরা যাকরেন তাও ভেবে .দেখুন। মরণশীল মাত্ত্ব শস্তের স্থায় নষ্ট হয়, পুনরায় জন্মায়। তেজস্বী ব্রাহ্মণ অতিথি অগ্নির স্থায় গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করেন। লোকে অগ্নিরূপ সেই ব্রাহ্মণের এই রকমশান্তি করে থাকে। হে বৈবস্বত যম, জল আনো। যার গৃহে অতিথি ব্রাহ্মণ অনাহারে বাস করেন, সেই অল্প বৃদ্ধি পুরুষের আশা ও প্রতীক্ষা এবং তার সাধুসঙ্গ ও প্রিয়-বাক্যের ফল নষ্ট হয়। তার পুণ্য কাজের ফল লাভও হয় না। তার পুত্র ও পশু সমস্তই অতিথি ব্রাহ্মণের অনশন রূপ পাপে বিনষ্ট হন। যম বললেন, হে ব্রাহ্মণ, তোমাকে নমস্কার। আমার মঙ্গল হোক। হে ব্রাহ্মণ, তুমি নমস্ত অতিথি হয়েও আমার গৃহে অনশনে তিন রাত্রিবাস করেছ, সেই জন্ম সেই তিন রাত্রির জন্ম তিনটি বর প্রার্থনা কর। নচিকেতা বললেন, হে মৃত্যু, আমার পিতা গৌতম যাতে শাস্ত সংকল্প প্রসন্ধ চিত্ত ও আমার প্রতি বিগত ক্রোধ হন এবং আপনার কাছ থেকে ফিরে গেলে যেন আমাকে চিনতে পারেন, তিন বরের মধ্যে এইটিই আমাকে প্রথম বর দিন।

যম বললেন, তোমার পিতা অরুণের পুত্র উদ্দালক আমার আদেশে তোমাকে চিনতে পেরে পূর্বের মতোই হবেন। তোমাকে মৃত্যুমুখ থেকে প্রমুক্ত দেখে বিগত ক্রোধ হয়ে সুথে রাত্রি যাপন করবেন।

নচিকেতা বললেন, স্বর্গলোকে কোন ভয় নেই, আপনি দেখানে নেই। লোকে সেখানে জরার ভয় পায় না, কুধা তৃষ্ণা অতিক্রম করে শোকাতীত হয়ে তারা স্বর্গের আনন্দ অনুভব করে। হে মৃত্যু, যে অগ্নি দ্বারা স্বর্গ-বাদী অমৃতত্ব লাভ করেন, সেই স্বর্গীয় অগ্নির কথা আপনি দ্বানেন। দিতীয় বরে আপনি শ্রদ্ধাবান আমাকে সেই অগ্নির কথা বলুন, আমি এই প্রার্থনা করি।

হে নচিকেতা, বর্গলাভের উপায় যে অগ্নিবিছা, তা জেনে আমি ভোমাকে

বলছি। আমার কথা উপলব্ধি কর। তুমি জেনো যে এই অগ্নি অনস্থ লোক প্রাপ্তির উপায়, জগতের প্রতিষ্ঠা ও গুহায় নিহিত।

যম তাঁকে এই সমস্ত লোকের আদি অগ্নির বিষয় বললেন। অগ্নি চয়নের জন্ম যে প্রকারের ও যতগুলি ইষ্টকের দরকার এবং যে ভাবে অগ্নি চয়ন করতে হয়, তা বললেন। নচিকেতা তাঁর সব কথা পুনরাবৃত্তি করেন তাঁর উপরে তুঁষ্ট হয়ে। প্রীয়মান মহাত্মা মৃত্যু তাঁকে ৰললেন, এই বিষয়ে আজ ভোমাকৈ পুনরায় বর দিচ্ছি, এই অগ্নি ভোমারই নামে হবে। এই অনেক রূপা শব্দম্মী রুত্মালা গ্রহণ কর। যিনি তিন্তনের সঙ্গে সন্ধি করে তিনবার নচিকেতা অগ্নিতে ত্রিবিধ কর্ম করেন, তিনি জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করেন এবং ব্রহ্ম থেকে জাত স্তবনীয় সর্বজ্ঞ দেবতাকে জেনে ও আত্মভাবে দেখে অত্যস্ত শান্তি লাভ করেন। যে বিদ্বান তিন-বার নচিকেতা অগ্নি চয়নের কথা জেনে এইভাবে অগ্নি চয়ন করেন, তিনি দেহতাাগের পূর্বেই মৃত্যুর পাশ ছেদন করে শোকাতীত হয়ে স্বর্গ-লোকে আনন্দ উপভোগ করেন। হে নচিকেতা, তুমি দ্বিতীয় বরে যা চেয়েছিলে, তোমাকে সেই স্বর্গীয় অগ্নিবিতা দিলাম। সকলে এই অগ্নিকে তোমার নামেই অভিহিত করবে। এইবারে তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। নচিকেতা বললেন, মৃত মামুষের সম্বন্ধে এই যে সংশয় আছে—কেউ বলেন এ আছে, কেউ বলেন এ নেই, আপনার উপদেশে আমি তা জানতে চাই। এটিই আমার তৃতীয় বর।

যম বললেন, এ বিষয়ে পুরাকালে দেবতাদেরও সংশয় ছিল। এ অতি স্ক্ষম ধর্ম বলে সহজবোধ্য নয়। নচিকেতা, তুমি অহা বর নাও। আমাকে উপরোধ কোরো না, এ বর তুমি আমার কাছে চেও না।

নচিকেতা বললেন, হে মৃত্যু, আপনি বলছেন যে পুরাকালে দেবতারাও এ বিষয়ে সংশয়াম্বিত ছিলেন এবং বিষয়টি সহজবোধ্য নয়। কিন্তু আপনার মতো বক্তাও আর পাওয়া যাবে না। তাই এর সমান স্মার কোন বরও নেই।

যম বললেন, শতায়ু পূত্র পৌত্র চাও, বহু হস্তি অশ্ব পশু বা স্বর্ণ চাও, বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড চাও, নিজেও যত শরৎ বাঁচতে ইচ্ছা করে ডড দিন জীবন ধারণ কর। যদি অস্থা বর এর তুলা মনে কর, যেমন, চিরদিনের জ্বন্য জীবিকা, তা হলে তাই চাও। নচিকেতা, তুমি মহা ভূমিপ্রতি হও, তোমাকে আমি সমস্ত কাম্যা-বস্তু ভোগের অধিকার দিচ্ছি। মর্ত্যা-লোকে যা হর্লভ সেই সমস্ত কাম্যাবস্তু স্বচ্ছলে প্রার্থনা কর। রথে এই সভূর্য রমণীরা আছে, এই রকম রমণী মানুষের লভা নয়। নচিকেতা, আমার প্রদত্ত এদের দিয়ে তুমি নিজের পরিচর্যা করাও। মরণ-বিষয়ে কোন প্রশ্ন কোরোনা।

নচিকেতা বললেন, হে মৃত্যু, ভোগ কাল থাকবে কিনা সন্দেহ, ভোগেই
মান্থবের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তেজ ক্ষয় হয়। তার সমস্ত জীবনও অল্প । তাই
এই সমস্ত বাহন তোমারই থাক, নৃত্যু গীতও তোমার জন্মই থাক।
বিত্তে মান্থবের তৃপ্তি হয় না। আপনাকে যখন দেখেছি, তখন বিত্ত পাব এবং যত দিন আপনি প্রভূ থাকবেন, তত দিন বেঁচেও থাকব।
কিন্তু ঐ বরই আমার বরণীয়। পৃথিবীর জরামরণশীল কোন মান্থ্য জরাহীন অমরদের নিকটে উপস্থিত হয়ে সব জেনেও বর্ণ রতিও প্রমোদের অনিভ্যতা ভেবে অতি দীর্ঘ জীবনে আনন্দ অন্থভব করবে। হে মৃত্যু, যে বিষয়ে লোকে আছে কি নেই সন্দেহ করে, সেই মহান পরলোক বিষয়ে জ্ঞানের কথা আমাকে বলুন। এই যে গৃঢ় ও অনুপ্রবিষ্ট বর, এ ছাড়া আর কোন বর নচিকেতা চায় না।

## দ্বিতীয় বল্লী

শ্রেয় এক এবং প্রেয় অন্য। তারা উভয়ে নানা অর্থে পুরুষকে আবদ্ধ করে।
তাদের মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁর মঙ্গল হয়। আর যিনি
প্রেয়কে গ্রহণ করেন, তিনি বিচ্যুত হন। শ্রেয় এবং প্রেয় একসঙ্গে মান্তবের
কাছে আসে। যিনি ধীর তিনি সমাক বিবেচনা করে তাদের ভিন্ন করেন
এবং প্রেয়র চেয়ে শ্রেয়কেই ভাল বলে বরণ করেন। যাঁরা মন্দবৃদ্ধি
তাঁরাই যোগক্ষমে বা যা পাই নি তা পাবার জন্ম ও যাপেয়েছি তা রক্ষার
জন্ম প্রেয়কেই বরণ করেন। নচিকেতা, তুমি মান্তবের প্রিয় ও আপাত
রমণীয় কাম্যবস্তার বিচার করে তা ত্যাগ করেছ। বহুলোক যাতে নিমজ্জিত

হয় সেই মূল্যবান রত্নমালা ভূমি গ্রহণ কর নি। যা অবিভা এবং যা বিভা নামে জ্ঞাত, তা অত্যন্ত বিপরীত ওভিন্নগতি। কিন্তু নচিকেতা, তোমাকে আমি বিভাভিলাষী বলেই মনে করি। তার কারণ বহু কাম্য বস্তু তোমাকে প্রলুদ্ধ করতে পারে নি। যারা অবিভার অন্তরে বাস করে অথচ নিজেদের ধীর ও পণ্ডিত ভাবে, সেই মূঢ় ব্যক্তিরা এক অন্ধের দারা চালিত অন্য অন্ধের মতো কুটিল পথে গিয়ে ঘুরে মরে। সর্বদা প্রমাদ-কারী ধনমোহে মূঢ় বিবেকহীন লোকের নিকটে পরলোকের বিষয় প্রতিভাত হয় না। এই লোকই আছে ও পরলোক নেই,যে এই রকম মনে করে দে পুনঃপুনঃ আমার বশহয়। যা শ্রবণের জন্ম বহু লোকের লভ্য নয় ওঞ্জবণ করেও বহুলোক যাজানতে পারে না, তার বক্তা হুর্লভ। এলাভ করে কুশল ব্যক্তি এবং কুশল ব্যক্তি দ্বারা উপদিষ্ট জ্ঞাতাও তুর্ল ছ। হীন-ব্যক্তির উপদেশে এ সম্যুক রূপে জানা যায় না। তার কারণ নানা ভাবে একে চিন্তা করা হয়। অনধিকারী ব্যক্তি বললে এর গতি হয় না। তার কারণ এ অণুরও অণু এবং তর্কাতীত। প্রিয়তম, তুমি যে মতি পেয়েছ, তা তর্কে পাওয়া যায় না। অত্যে অর্থাৎ যোগ্য লোক বল-লেই তাতে প্রকৃষ্ট জ্ঞান হয়। নচিকেতা, তুমি নিশ্চয়ই সত্য ধারণে সক্ষম। আমরা যেন তোমার মতোই জিজ্ঞাস্ক হই। ধনরত্ন অনিত্য এবং অঞ্জব দিয়ে ধ্রুব বস্তু যে পাওয়া যায় না,তা আমি জানি। তাই আমিঅনিত্য জব্যে নাচিকেত অগ্নিচয়ন করে এই নিত্য পদপেয়েছি। নচিকেতা,তুমি কামনার পরিসমাপ্তি, জগতের প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞের অনন্ত ফল, অভয়ের পার, স্তবনীয় মহৎ ও বিস্তীর্ণ গতি, এই সব দেখে বিচার করে তা পরিত্যাগ করেছ। অতি কণ্টে দর্শনযোগ্য, গূঢ় ভাবে অন্প্রবিষ্ট বৃদ্ধির গুহায় নিহিত, ইন্দ্রিয়াতীত হুর্গম স্থানে স্থিত, সনাতন সেই দেবকে অধ্যাত্মযোগের উপলব্ধির দার। মনন করে জ্ঞানী হর্ষ শোক ত্যাগ করেন। এ কথা শুনে ও সম্যক গ্রহণ করে মরণশীল মামুষ প্রবন্ধহয়ে ধর্ম থেকে অবিচলিত ও সৃত্ম তাঁকে পেয়ে ও আনন্দময়কে লাভ করে নিজে আনন্দিত হন। নচিকেতার নিকট এই সন্ম বা মোক্ষলাভের পথ উন্মুক্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

নচিকেতা বললেন, ধর্ম ও অধর্মের অতীত, এই দৃশ্যমান কার্য-কারণের অতীত, ভূত ও ভবিশ্বতের অতীত যা আপনি দেখছেন, তা আমাকে বলুন।

যম বললেন, সমস্ত বেদ যে পদকে পাবার কথা বলেন, সমস্ত তপস্থা যাঁকে ব্যক্ত করে, যাঁকে পাবার ইচ্ছায় লোকে ব্রহ্মচর্য পালন করে, তোমাকে সেই পদ আমি সংক্ষেপে বলছি। ৩ম্ সেই পদ। এই অক্ষরই সেই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই সেই পরম ব্রহ্ম। এই অক্ষরকে জেনে যে যা ইচ্ছা করে, তার তাই হয়। এই উপায়ই শ্রেষ্ঠ, এই উপায়ই প্রকৃষ্ট। এই আশ্রয়কে জেনে ব্রহ্মলোকে মহান হওয়া যায়।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিং।

অজোনিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণোন হক্সতে হক্সমানে শরীরে ॥১।২।১৮ এই চৈতক্সস্বরূপে আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। কোন কিছু থেকে হয় নি, এর থেকেও কোন কিছু হয় নি। এই আত্মা অজ নিতা শাশ্বত পুরাণ। শরীরে হত হলেও হয় না।

হন্তা চেনাকাতে হন্তঃ হত শেচনাকাতে হতম্।

উভৌ তৌ ন বিজ্ঞানীতো নায়ং হস্তি ন হন্মতে ॥ ১।২। ১৯
হস্তা যদি অপরকে হনন করবে মনে করে এবং হতব্যক্তি যদি আত্মাকে
হত মনে করে, তবে তারা উভয়েই জ্ঞানেনাযে এই আত্মা অপরকে হনন
করে না, নিজেও হত হয় না।

অনোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান, আত্মাহস্ত জ্ঞোনিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানাত্মনঃ॥ ১।২।২০
অণুর চেয়েও অণু, মহতের চেয়েও মহান আত্মা এই জীবের গুহায়
নিহিত আছে। কামনাহীন বীতশোক ব্যক্তিধাতুর প্রসাদে আত্মার সেই
মহিমা দেখতে পায়। আত্মা এক স্থানে থেকেও দূরে ভ্রমণ করে, শুয়ে
থেকেও সর্বত্র যায়। সেই মদ ও অমদ দেবভাকে আমি ছাড়া আর কে
জানতে পারে!

অশরীরং শরীরেম্বনবস্থেম্বস্থিতম্। মহাস্তং বিভূমাত্মানং মতা ধীরো ন শোচতি॥ ১৷২৷২২ শরীরে অশরীর, অনিত্য বস্তুতে নিত্য, মহান ওসর্বব্যাপী আত্মাকে মনন করে ধীর ব্যক্তি শোক করেন না।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধ্যা ন বছনা শ্রুতেন।

যমেবৈষবুণুতে তেন লভ্যস্ত স্থৈৰ আত্মা বিবুণুতে তন্য স্বাম্ ॥ ১।২।২৩ এই আত্মা প্ৰবচন বা বেদাধ্যয়নে লভ্য নয় মেধায়ওনা, বছ শান্ত্ৰ শুনেও পাওয়া যায় না। ইনি যাকে বরণ করেন, সেই তাঁকে লাভ করে। তারই কাছে এই আত্মা স্বীয় ভন্ন প্রকাশ করেন।

নাৰিরতো তুশ্চরিতালাশান্তে। নাসমাহিতঃ।

নাশান্তমানসো বাহপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্রয়াং॥ ১ ২।২৪

যে ছুশ্চরিত থেকে বিরত নয়, যে অশাস্ত অসমাহিত এবং মন যার অশাস্ত সে এঁকে পায় না। প্রজ্ঞানের দ্বারাই এঁকে পেতে হয়। ব্রাহ্মণ ওক্ষত্রিয় যাঁর ভোজ্য অন্ন, মৃত্যু যাঁর ভোজনেব উপকরণ, তিনি যেখানে অবস্থিত তা এই ভাবে কে জানে!

## তৃতীয় বল্লী

যম বললেন, এই জগতে স্কৃতের ঋত পানকারী যে ত্বই জন পরম হৃদয়াকাশে গুহায় প্রবিষ্ট আছেন, ব্রহ্মবিদ্রা তাদের ছায়াও আতপের মতো
বলেন। যাঁরা পঞ্চায়িবিভার উপাসক ও যাঁরা তিনবার নাচিকেত অগ্নি
চয়ন করেন, তাঁরাও এই কথা বলেন। যাজ্ঞিকদের সেতু নাচিকেত অগ্নিকে
আমরাজানতে সক্ষম এবং যারা উত্তীর্ণ হতে চায় তাদের অভয় পার স্বর্মপ
অক্ষর পরব্রহ্মও আমবা জানতে পারি।

আত্মনং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।

বৃদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ১।৩।৩
আত্মাকে রথী ও শরীরকে রথ বলে জেনো, বৃদ্ধিকে সারথি ও মনকে
বঙ্গাা বলে জেনো।

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুবিষয়াংক্তেষ্ গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১।৩।৪
মনীষিরা ইন্দ্রিয়দের অধ বলে থাকেন এবং ভাদেরভোগ্য বিষয়গুলিকে

বলেন অশ্বের বিচরণ স্থান। ইন্দ্রিয়যুক্ত আত্মা এই সবের ভোক্তা, এই কথাই বলেন তাঁরা।

যন্তবিজ্ঞানবান্ ভবভাযুক্তেন মনসা সদা।

তস্তেন্দ্রিয়াণ্যবশ্চানি ছষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥ ১।এ৫

যার বৃদ্ধিরূপ সার্থি বিবেকহীন ও অসংযত মনের সঙ্গে সর্বদা যুক্ত, তার ইন্দ্রিয়রা সার্থির হুষ্ট অথের মতো তার বশে থাকে না। কিন্তু যে সংযত মনের দঙ্গে যুক্ত থেকে বিজ্ঞানবান হয়, তার ইন্দ্রিয়র। সার্থির সং অশ্বের মতো বশের যোগ্য হয়। যে অবিজ্ঞানবান, অমনস্ক ও সদ্ অশুচি, সেই রথী পরমপদ পায় না, পায় সংসারকে। যে বিজ্ঞানবান, সমনস্ক ও সদা শুচি, তিনি পরম পদ লাভ করেন ও সেখান থেকে পুনরায় জন্মান না। যে মান্তুষের বিজ্ঞান সার্থি ওমন বন্ধা, তিনি পথের পরপারে যান। তা-ই বিফুর পরম পদ। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অর্থ শ্রষ্ঠ, অর্থ অপেক্ষামন শ্রেষ্ঠ, মন অপেকা বৃদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বৃদ্ধি অপেকা শ্রেষ্ঠ মহান আত্মা। মহৎ অপৈক্ষা অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। তিনিই পরাকাষ্ঠা, তিনিই শ্রেষ্ঠ গতি। এই আত্মা সর্বভূতে প্রচ্ছন্ন বলে প্রকাশিত হন না। যাঁর। সুক্ষদর্শী, তাঁরাই শুধু তাঁদের সূক্ষ্ম বৃদ্ধি দিয়ে তাঁকে দেখতে পান। সেই প্রাক্ত বাক্কে মনে সংযত করবেন, মনকে জ্ঞানরূপ আত্মায় সংযত করবেন, জ্ঞানকে মহান্ আত্মায় নিয়োগ করবেন এবং সেই মহানু আত্মাকে শাস্ত পরমাত্মায় সমর্পণ করবেন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত বরানু নিবোধত।

ক্ষুরস্থ ধারা নিশিতা ছরত্যয়া ছর্গং পথস্তং কবয়ো বদস্তি॥ ১।৩।১৪ ৬ঠো, জাগো, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে পেয়ে জ্ঞান লাভ কর। মেধাবীরা বলেন, যে ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধার যেমন ছরতিক্রমণীয়, দেই পথও তেমমি ছর্গম। যে আত্মা অশব্দ, অস্পর্শ, অরপ, অব্যয় ও রসবর্জিত, গন্ধহীন, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, মহতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ও প্রব, তাকে জ্ঞানে জীব মৃত্যু-মুখ থেকে মুক্ত হয়।

মৃত্যু প্রোক্ত নচিকেতার এই সনাতন উপাখ্যান বলে ও শুনে মেধাবী

ব্রহ্মলোকে মহিমায়িত হন। যিনি সংযত চিত্ত হয়ে এই পরম গুহু উপাখ্যান ব্রাহ্মণদের সভায় অথবা শ্রাদ্ধকালে শোনান, তাতে তিনি অনস্ক ফল দিতে সমর্থ হন।

# ৰিতীয় অধ্যায় প্ৰথম বল্লী

স্বয়স্তু জীবের ইন্দ্রিয় বহিমুখ করে স্বষ্টি করেছেন। সেইজ্ব্য তারা বাহিরটা দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখতে পায় না। কোন ধীর ব্যক্তির অমৃতত্ব লাভের ইচ্ছা হলে বিষয় থেকে চক্ষুরাদি নিবৃত্ত করে প্রত্যক আত্মাকে দর্শন করেন। যারা বালক বুদ্ধি, তারা বাহিরের কাম্য বস্তুই চায়, তাই তারা সর্বব্যাপী মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়। যাঁরা ধীর, তাঁরা অমুত্রুকেই গ্রুব জেনে কোন অঞ্জব বস্তু এখানে প্রার্থনা করেন না। যার দারা রূপ রদ গন্ধ শব্দ স্পর্শ ও মৈথুন জানা যায়, তার পর আর কী পরিশিষ্ট থাকে ? এই সেই আত্মা। স্বপ্ন ও জাগ্রত এই উভয় অবস্থাতেই লোকে যার দারা দেখে, দেই মহান বিভু আত্মাকে মনন করে ধীর ব্যক্তি শোক করেন না। যিনি এই মধুভোজী জীবরূপী আত্মাকে ভূত ভবিষ্যুতের নিয়ন্তারূপে অতি নিকটে জানেন, তারপর তিনি আর কিছুই গোপন করতে চান না। এই দেই আত্মা। যিনি প্রথমে তপস্তায় জাত, জলেরওপূর্বে যাঁর জন্ম, গুহায় প্রবেশ করে, যিনি পঞ্ভূতের সঙ্গে অবস্থিত, তাঁকে যিনি বিশেষ ভাবে দেথেন, তিনি তাঁকেই দেখেন। দেবতাময়ী অদিতি প্রাণরূপে সন্তুত হয়েছেন, পঞ্চভূতে তিনি অভিব্যক্ত গুহায় প্রবেশ করে অবস্থিত। গভিণীদের স্থৃত গর্ভের মতো অরণি কাষ্ঠে নিহিতজাতবেদ অগ্নি জাগরণশীল যজ্ঞোপকরণবান মান্তবের দ্বারা প্রতি দিন পূজিত হন। ইনিই দেই। যাঁ থেকে সূর্য উদিত হন এবং যাতে অস্তমিত হন, তাঁতেই সমস্ত দেবতা অর্পিত, কেউই তাঁকে কথনও অতিক্রম করতে পারে না। তিনিই দেই। যা এথানে, তা সেখানে। যা দেখানে, এখানেও ভার অন্তরপ। যে এখানে ভিন্ন রূপ দেখে, সে মৃত্যু থেকে মৃত্যুকেই

পায়। এখানে যে কিছুই অশ্ব রকম নেই, তা মন দিয়েই পাওয়া যায়। যে এখানে ভিন্ন রূপ দেখে, সেমৃত্যু থেকে মৃত্যুকেই পায়। অসুষ্ঠ মাত্র পুরুষ শরীরের মধ্যে বাস করেন। ইনিই যে ভূত ওভবিশ্বতের নিয়ন্তা, এই জ্ঞান হলে নিজেকে আর গোপন করার ইচ্ছা হয় না। ইনিই সেই। অসুষ্ঠ মাত্র পুরুষ নির্ধুম জ্যোতির মতো। ইনিই ভূত ও ভবিশ্বতের নিয়ন্তা। ইনি আজও আছেন, কালও থাকবেন। ইনিই সেই। ছর্গম স্থানে রৃষ্টির জল যেমন পর্বতের নিচে নানা ধারায় প্রবাহিত হয়, এইভাবে ধর্ম বা গুণাবলী পুথক দেখে ভাদের অনুগমন করে। হে গোতম, শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল ফেললে যেমন তা শুদ্ধই থাকে, জ্ঞানী মননশীল ব্যক্তির আজাও ঠিক তেমনি।

### দ্বিতীয় বল্লী

অজ্ব ও অকৃটিল আত্মার একাদশ দ্বার বিশিষ্ট পুরকে ডিনি তাঁর অধীনে নিযুক্ত করে শোক করেন না, বিমুক্ত হয়ে মুক্তিলাভ করেন। ইনিই সেই। তিনি সূর্যরূপে আকাশে, বায়ুরূপে অন্তরীক্ষে, হোডারূপে বেদীতে, অতিথিরপে গ্রহে, মানুষে, শ্রেষ্ঠ পদার্থে, ঋতে, আকাশে, জলজাত শঙ্খাদিতে, গোজাত শস্তে, যক্ষেজাত দ্রব্যে, পর্বতেজাত নদীতে সর্বত্র তিনি ঋত ও বৃহৎ। প্রাণকে উধ্বে উন্নয়ন করেন, অপানকে অধোগামী করেন এবং মধ্যে আসীন বামনকৈ সমস্ত দেবতাউপাসনা করেন।দেহীর শরীরস্থ ইনি পতনশীল হয়ে দেহ থেকে বিচ্যুত হলে এই দেহে আর কী অবশিষ্ট রইল। ইনিই সেই। কোন মরণশীল মানুষ প্রাণ দিয়ে জীবন ধারণ করে না। অপান দিয়েও না। এরা যাতে উপাশ্রিভ, সেই অগ্র কিছুর জ্বন্থই বেঁচে থাকে। হে গৌতম, এইবারে ভোমাকে এই গুহু সনাতন ব্রহ্ম এবং মরণের পর আত্মার যা হয় তার বিষয়ে বলব। কোন দেহী নিজের ধর্ম ওজ্ঞান অনুসারে শরীর গ্রহণের জম্ম যোনি আশ্রয় করে এবং অশু দেহী স্থাণু দেহ ধারণ করে। প্রাণী নিদ্রিত হলে যে পুরুষ নানা কাম্যবস্তু নির্মাণ করতে জেগে থাকেন, তাঁকে শুদ্ধ ব্রহ্ম ও অমৃত বঙ্গা হয়। সমস্ত লোক তাঁরই আশ্রিত এবং কেউই তাঁকে অতিক্রম করতে

পারে না। তিনিই সেই। একই অগ্নি যেমন ভূবনে প্রবিষ্ট থেকে নানা রূপেপ্রতিরূপ হয়েছে।তেমনি সর্বভূতের এক অন্তরাত্মাওনানা রূপে প্রতি রূপ হয়েছেন ওতাদের বাহিরেওতাছেন। একই বায়ু যেমন ভূবনে প্রবিষ্ট হয়ে নানা রূপে প্রতিরূপ হয়েছে,তেমনি সর্বভূতের এক অস্তরাত্মাও নানা রূপেপ্রতিরূপ হয়েছেন এবং তাদের বহিরেও আছেন। সূর্য যেমন সর্বলোকের চক্ষু হয়েও চাক্ষুষ বাহ্য দোষে লিপ্ত হন না, তেমনি সর্বভূতের এক অস্ত-রাত্মাও লোক হু:থে লিপ্ত হন না, কারণ তিনি বাহ্য। সর্বভূতের **অস্ত**-রাত্মা এক হয়েও সকলের নিয়ন্তা এবং এক রূপকেই বহু প্রকার করেন। যে ধীর ব্যক্তি তাঁকে আত্মন্থ দেখতে পান, তাঁর শাশ্বত স্থুখ হয়, অফ্রের হয় না। নিতাদের মধ্যে যিনি নিতা, চেতনদের মধ্যে যিনি চেতন, তিনি এক হয়েও বহুর কাম্যবস্তুর বিধান করেন। যে ধীর ব্যক্তি তাঁকে স্বরূপে দর্শন করেন, তাঁর শাশ্বতী শান্তি হয়, অন্সের হয় না। তিনি এই অনির্দেশ্য পরম স্থুখকে 'তিনিই এই' মনে করেন। তাঁকে আমি কীভাবে জানব ? তিনি কি নিজেই প্রকাশ পান ? সেখানে সূর্য দীপ্তি পায় না, চন্দ্র তারকাও না। বিগ্রাতেরও দীপ্তি নেই। অগ্নিই বা কী ভাবে দীপ্তি পাবে। সমস্ত দীপ্তিমান তাঁরই অনুগত হয়ে সমস্ত দীপ্তি পায়। তাঁরই দীপ্তিতে সবাই দীপ্তি পান।

# তৃতীয় বল্লী

এই অশ্বথ উপর্ব মূল শাখা নিম্নগামী সনাতন। এরই মতো শুদ্ধ, তিনি ব্রহ্ম, অমৃত। তাঁতে সমস্ত লোক আঞ্রিত। কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না। তিনিই সেই। এই যে জগৎ, এ প্রাণ থেকে নিঃস্তত হয়ে স্পন্দিত হচ্ছে। তিনি উত্তত বজ পুরুষের ত্যায় মহা ভয়ের কারণ। যাঁরা তাঁকে জানেন, তাঁরা অমৃত্ত্ব লাভ করেন। এর ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, স্থ্য উত্তাপ দেয়। এরই ভয়ে ইন্দ্র বায়ু ও পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হয়। ইহলোকে যদি কেউ শরীর ধ্বংস হবার পূর্বেই তাঁকে জানতে সমর্থ হয়, তাহলে এ জীবনেই সে বন্ধনমুক্ত হয়। তা না হলে পুনরায় তাকে পৃথিবীতে শরীর ধারণ করতে হয়। যেমন দর্পণে তেমনি আত্মায়, যেমন

স্বপ্নে ভেমনি পিতলোকে, যেমন জলে ভেমনি গন্ধৰ্বলোকে এবং ত্ৰহ্ম-লোকে ছায়া ও আতপের ক্যায় তাঁকে দেখা যায়। পৃথক ভাবে উৎপন্ধ ইব্রিয়দের পৃথক ভাব। এদের উদয় ও অস্ত আছে। এ কথা জানেন বলে ধীর ব্যক্তি শোক করেন না। ইন্দ্রিয় থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মন থেকে সত্ত বা বুদ্ধি উত্তম, সৰু থেকে মহান আত্মা বড় এবং মহৎ থেকে অব্যক্ত উত্তম। অব্যক্ত অপেকা ব্যাপক ও অলিঙ্গ পুরুষ শ্রেষ্ঠ। ভাঁকে জেনে জীব মুক্ত হয় এবং অমৃতহ লাভ করে। এঁর রূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টির বিষয় নয়, এই-জম্মই কেউ তাঁকে চোখে দেখতে পায় না। হাদয়ের মনীষা ও মননেই ইনি প্রকাশিত হন। যাঁরা একে জানেন, তাঁরা অমৃত হন। যখন পঞ্চ জ্ঞানেল্রিয় মনের সঙ্গে অবস্থান করে এবং বৃদ্ধিও কোন চেষ্টা করে না, দেই অবস্থাকেই পরম গতি বলা হয়। দেই স্থির ইন্দ্রিয় ধারণাকে যোগ বলে মনে করা হয়। যোগী তখন অপ্রমত্ত হন। যোগই হিত ও অহিতের কারণ। বাকা দিয়েওতাঁকে পাওয়া যায় না, মন দিয়ে না। চোখ দিয়েও না। তিনি আছেন, এ কথা যিনি বলেন তিনি ছাড়া অন্য লোক তাঁকে কেমন করে উপলব্ধি করবে ! তিনি আছেন, এই ভাবেই তাঁকে উপ-লব্ধি করতে হবে এবং তত্ত্ব ভাবে। এই উভয়ের মধ্যে 'তিনি আছেন' এই ভাবে যিনি উপলব্ধি কবেছেন, তত্তভাব তাঁর নিকটেই প্রকাশিত হয়। যে সমস্ত কামনা পুরুষের হৃদয় আশ্রয় করে আছে, সেই সব যথন বিনষ্ট হয়, তখন মরণশীল মানুষ অমৃত হয় এবং এখানেই ব্রহ্ম লাভ करतः। इंश्लारक यथन ऋषरात्र ममञ्ज श्रन्थि ছिন্ন रहा, उथन मत्रामीन মানুষ অমৃত হয়। এই পর্যন্তই অরুশাদন। হৃদয়ের একশো এক নাড়ী আছে। তাদের মধ্যে একটি মস্তক ভেদ করে নিঃস্ত হয়েছে। সেইটি দ্বারা উধ্বে গিয়ে মামুষ অমৃতত্ব লাভ করে। নানাবিধ গতির অস্তান্ত নাড়ী উৎক্রমণের কারণ হয়। অঙ্গুষ্ঠ মাত্র অস্তরাত্মা পুরুষ সবার ছাদয়ে সর্বদা সন্ধিবিষ্ট আছেন। মুঞ্জা তৃণ থেকে ইয়ীকা বার করার মতো ধৈর্য সহকারে নিজ্ঞের শরীর থেকে তাঁকে ভিন্ন করবে। তাঁকে বিশুদ্ধ ও অমৃত ৰলে জানবে।

ভারপর নচিকেতা মৃত্যু-প্রোক্ত এই বিছা সমৃদয় ও যোগবিধি লাভকরে

# ব্রহ্মপ্রাপ্ত নির্মল ও মৃত্যুর অতীত হলেন। অস্ত সকলেও এইভাবে আত্মার জ্ঞানলাভ করেন। তাতে তিনিও এই রকম হন। কঠ উপনিষদ্ সমাপ্ত

# ৩. **শ্বেভাশ্বতর** অবভারণা

এই উপনিষদটিও কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈন্তিরীয় শাখার অন্তর্গত এবং অনেক পরবর্তীকালের রচনা বলে স্বীকৃত। শেত শন্দের অর্থ শুদ্ধ এবং অশ্বতরের অর্থ ইন্দ্রিয়। তাই শেতাশ্বতর শন্দে সংযতেন্দ্রিয় বোঝায়। কিন্তু এই উপনিষদের প্রবক্তা হলেন শেতাশ্বতর নামে একজ্বন ঋষি। উপনিষদি পত্যে রচিত এবং ছয়টি অখ্যায়ে বিভক্ত। বিশ্বের আদি কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন নিয়েই গ্রন্থের আরম্ভ। প্রথম অধ্যায়ে প্রচলিত অনেকগুলি মত খণ্ডন করে পরম দেবতার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগ বিধির উপদেশ ও নির্দেশ। তৃতীয় অধ্যায়ে পরম পুরুষের বর্ণনা। চতুর্থ অধ্যায়েও একই ধরনের কথা। পরম পুরুষই রুদ্রে, তিনিই শিব। পঞ্চম অধ্যায়ে ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা। ষষ্ঠ ও শেষ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে পরম দেবতাই বিশ্বের কারণ।

এই উপনিষদে বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ, পৌরানিক দেববাদ ও সাংখীয় যোগবাদের ছায়াপাত ঘটেছে। বিভিন্ন মতবাদের প্রভাব দেখে মনে হয় যে
বৈদিক উপনিষদগুলির মধ্যে এই উপনিষদখানিই বোধহয় সকলের
শেষে রচিত হয়েছে। এতে সমকালীন দার্শনিক মতের প্রভাব থাকায়
পরবর্তী কালে বৈত ও অবৈত্বাদ প্রতিষ্ঠার উভয় চেষ্টায় শিবিরের
আচার্যরাই এই উপনিষদ থেকে সমর্থন আহরণ করেছেন।

এই উপনিষদেরও শঙ্কর ভাগ্য আছে। কিন্তু পণ্ডিভরা তাকে আচার্য শঙ্ক-রের রচনা বলে মনে করেন না। এই ভাগ্নের সঙ্গে অস্থান্য উপনিষদের ভাগ্নের ভাষা রচনাভঙ্গি ও প্রতিপান্ত বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

### গ্রন্থারম্ভ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমূদচ্যতে। পূর্ণস্থ পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিশুতে॥

উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ। এই সব সৃক্ষা ও স্থল পদার্থ পূর্ণ থেকেই অভিব্যক্ত। সেই পূর্ণ থেকে পূর্ণছ গ্রহণ করলেও পূর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে। ত্রিবিধ বিদ্নের শান্তি হোক।

তিনি আমাদের উভয়কে সমান ভাবে রক্ষা করুন, আমাদের উভয়কে সমান ভাবে বিভার ফল ভোগ করান। আমরা উভয়ে যেন সমান ভাবে বিভা লাভের সামর্থ্য লাভ করি। আমাদের অধ্যয়ন তেজস্বী হোক। আমরা যেন পরস্পারকে বিছেষ না করি। ওঁ শাস্তি।

### প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মবাদীরা বললেন, ব্রহ্ম কী কারণ ? আমরা কোথা থেকে জাত ? কার দারা জীবন ধারণ করি ? প্রলয় কালে কোথায় থাকি ? হে ব্রহ্মবিদগণ, কার দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমরা স্থু হুঃথে ব্যবস্থা অবলম্বন করি ? কাল স্বভাব নিয়তি যদৃচ্ছা পঞ্চত বা পুরুষ কারণ কিনা তা চিন্তনীয়, এদের সংযোগও কারণ নয়। কেননা এদের সংযোগের জন্ম আছে। স্থু হুঃখ ভোগের হেতু বলে আত্মা বা জীবও সৃষ্টির কাজে অক্ষম। ঋষিরা স্বগুণে ধ্যান যোগের অনুগত হয়ে নিগৃঢ় দেবাত্ম শক্তি দেখেছিলেন। সেই এক কাল ও আত্মাযুক্ত নিখিল কারণ পরিচালনা করেন। একলেনি যুক্ত ত্রিবৃত্ত যোড়শান্ত অর্থশত অর বিংশতি প্রত্যায় ও ছয় প্রকার অন্তক্ষযুক্ত বিশ্বরূপ পাশে আবদ্ধ ত্রিমার্গভেদ যুক্ত ও ছই নিমিন্ত মোহে আবদ্ধ সেই ব্রহ্মচক্রকে ধ্যান করছি। পঞ্চেন্দ্রিয় যার জ্বান্তোত, পঞ্চভূতে যা উত্রা ও চক্রন, পঞ্চপ্রাণ যার উর্মি, পঞ্চ জ্ঞানের আদি কারণ মন যার মূল, শব্দাদি পঞ্চবিষয় যার আবর্ত, পঞ্চভূতে যা উত্র ও চক্রে, পঞ্চপ্রাণ যার উর্মি, পঞ্চ জ্ঞানের আদি কারণ মন যার মূল, শব্দাদি পঞ্চবিষয় যার আবর্ত, পঞ্চ হুঃখ্যার

ও নিজের প্রেরয়িভাকে পৃথক মনে করে সেই সর্ব জীবের আধার ও লয়স্থান বৃহৎ ব্রহ্ম চক্রে ভ্রমণ করে। তারপর তাঁর দারা অমুগৃহীত হলে সে অমৃতহ লাভ করে। এই পরম ব্রহ্ম উদ্গীত হয়েছেন, তাঁতে তিন ভাব আছে, তিনি স্বপ্রতিষ্ঠা এবং অক্ষর। এখানে অস্তরনিহিতকে জেনে ব্ৰহ্মবিদরা ব্ৰহ্মে নীল হন ও পুনৰ্জন্ম থেকে মুক্ত হন। পরস্পার সংযুক্ত ক্ষর ও অক্ষর ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই বিশ্বকে ঈশ্বর ভরণ করছেন। অনীশ অর্থাৎ ঈশ্বর শক্তিহীন আত্মা ভোক্ত ভাবের জন্ম বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সমস্ত পাশ থেকে মুক্ত হয় দেবতাকে জেনে। সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ও অজ্ঞ জীব উভয়েই অজ ও জন্মরহিত। ঈশ্বর প্রভু, জীব প্রভূষহীন। ভোকা ও ভোগার্থযুক্ত এক অজা বা প্রকৃতি আছে। বিশ্বরূপ আত্মা অনস্ত ও অকর্তা। যথন জ্ঞানী জানতে পারেন যে ব্রহ্মাই এই তিন, তখন তিনি মুক্ত হন। প্রধান বা প্রকৃতি ক্ষর অর্থাৎ পরিবর্তনশীল এবং হর বা ঈশ্বর অমৃত ও অক্ষর। সেই এক দেবতাই প্রকৃতি ও জীবকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাঁর ধ্যান, তাঁর সঙ্গে যোগও তত্তভাবে অন্তকালে বিশ্বমায়ার নিঃশেষে নিবৃত্তি হয়। এই ব্রহ্মকে সর্বদানিজের আত্মায় প্রতিষ্ঠিত বলে জানবে। এর বেশি আর কিছু জানবারনেই। ভোক্তা ভোগ্য ওপ্রেরিতার অর্থাৎ জীব জগং ও ঈশ্বর এই তিনকেই ব্রহ্ম বলে জানবে। এ জানলেই মুক্তি হবে। অগ্নির উৎপত্তি স্থান অরণি কাঠ ঘর্ষণের পূর্বে তা দেখা যায় না, কিন্তু তাই বলে তার লিঙ্গ অর্থাৎ দাহিকা শক্তির বিনাশ হয় না। ইন্ধন যোনি অর্থাৎ কাঠের ঘর্ষণে পুনরায় তা দেখা যায়। ঠিক এই ভাবেই আত্মা প্রণয়ের দারা দেহে অনুভূত হয়। নিজের দেহকে নিমু অরণি ও প্রণবকে উত্তর অরণি করে ধ্যান-মন্থনের অভ্যাসে দেবভাকে নিগৃঢ় অগ্নির মতো দেখবে। তিল থেকে যেমন তৈল, দধিতে দ্বত, নদীর স্রোতে জন ও অরাণ কাঠের মধ্যে অগ্নি, তেমনি সভা ও তপস্থার যিনি তাঁর অন্বেষণ করেন তিনি তাঁর আত্মাতেই আত্মাকে গ্রহণ করেন। ছথের মধ্যে ঘতের ক্যায় আত্মবিছা ও তপস্তাদারা লভ্য দর্বব্যাপী আত্মকে উপনিষদে পরম শ্রেয়ো বলা হয়েছে। দেই ব্রহ্মই উপনিষদের পরম ভোয়ো।

## ৰিতীয় অধ্যায়

তত্ত্তানের জন্য সবিতা প্রথমে আমার মন ও বুদ্ধিকে পরমান্থায় যুক্ত করবার জন্য অগ্নির জ্যোতি এই পার্থিব শরীরে আহরণ করুন। পর-মান্থায় যুক্ত মন নিয়ে আমরা সবিতা দেবতার অনুমতিতে স্বর্গ লাভের ধ্যানে যথাশক্তি সচেষ্ট হব। মনকে পরমান্থায় যুক্ত করে তাঁর অভিমুখী ইন্দ্রির দেবতাদের বিবেক বৃদ্ধির সাহায্যে সবিতা আমাকে জ্যোতির্ময় ব্রহ্মাকে উপলব্ধি করবার উপযুক্ত শক্তি দিন। যে বিপ্ররামননে ও অন্থান্থ ইন্দ্রিয়কে পরমান্থায় যুক্ত করেন, তাঁদের কর্তব্য বৃহৎ ও সর্বজ্ঞ দেবতা সূর্যের মহা প্রশংসা করা। এই প্রজ্ঞাবিৎ দেবতাই সমস্ত ক্রিয়ার বিধান করছেন।

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভির্বিশ্লোক এতু পথ্যেব সূরে:।

শৃণস্থ বিশ্বে অমৃতস্থ পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তসুঃ।। ২।৫
ইঞ্জিয়ের দেবতাগণ, তোমাদের নমস্কার করে আমি শাশ্বত ব্রহ্মের সঙ্গে
যুক্ত করছি। আমার এই শ্লোক সাধুদের পক্ষে বিস্তৃত হোক। হে
অমৃতের পূত্রগণ, আপনারা যাঁরা দিব্যধামে আছেন তাঁরা শুরুন।
যেথানে অরণি মন্থনে অগ্নি উৎপন্ন হয়, বায়ু নিক্লদ্ধ হয় ও সোমরস
উথলে পড়ে সেই যজ্ঞে মন ধাবিত হয়। স্থর্যের প্রসাদে সনাতন ব্রন্মের
উপাসনা করবেন, তাতে নিষ্ঠা করবেন। এতে পূর্তাদি কাজ আর
বিক্লিপ্ত করবে না। শরীরের তিন অংশ উন্নত ও সমভাবে স্থাপন করে
মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়দের হৃদয়ে সন্মিবিষ্ট করে বিদ্বান ব্যক্তি ব্রহ্মারূপ
ভেলায় সমস্ত ভয়াবহ স্রোত উত্তীর্ণ হন। এই যোগে চেটাম্বিত হয়ে
প্রাণবায়ুকে সংযতকরে প্রাণক্ষীণ হতেই নাসিকা দিয়ে শ্বাস ত্যাগ করবে।
বিদ্বান ব্যক্তি অপ্রমন্ত হয়ে হয়্ট অশ্বযুক্ত রথের মতো এই মনকে সংযত
করবেন। যে স্থান সমতল ও পবিত্র, শর্করা-বহ্নি-বালুকা-বিবর্জিত,
শব্দ জল ও আশ্রেরের জন্য মনের অমুকুল এবং চোখের পীড়াদায়ক নয়,
এই রক্ষম বায়ুবেগশৃত্য শুহায় থেকে যোগ অভ্যাস করবে। যোগের

সময় নীহার ধৃম সূর্য বায়ু অগ্নি থছোৎ বিছাৎ ক্ষটিক ও চন্দ্র এই সব
রূপ ব্রহ্মের অভিব্যক্তিরূপে অগ্রবর্তী হয়। পৃথিবী জল বায়ু তেজ ও
আকাশ অভিব্যক্ত হলে পঞ্চাত্মক যোগগুণ প্রকাশিত হয়। যোগাগ্নিময়
শরীর পাবার পর তার আর রোগ জরা ও মৃত্যুভয় থাকে না। যোগীরা
বলেন যে শরীরের লঘুতা, আরোগ্য ও লোভশৃত্যতা, বর্ণের প্রসাদ ও
স্বরের সোষ্ঠব, স্থগন্ধ ও মৃত্র পুরীষের অল্পতা—এই সব যোগের প্রথম
সিদ্ধি। মৃত্তিকালিপ্ত ধাতৃর খণ্ড যেমন ধৌত হবার পর পুনরায় উজ্জ্বল
দেখায়, তেমনি দেহীও আত্মতন্ত্র দর্শনের পর কৃতার্থ ও বীতশোক হয়।
যোগসুক্ত ব্যক্তি যখন দীপের মতো প্রকাশমান আত্মতন্ত্রারা ব্রহ্মতন্ত্র
দর্শন করেন, তথন তিনি অজ ও প্রব সর্বতন্ত্রে বিশুদ্ধ দেবতাকে জেনে
সমস্ত বন্ধন থেকে মৃক্ত হন। এই দেবতাই সমস্ত দিক ও অবাস্তর দিক,
তিনিই সকলের পূর্বে জাত, তিনিই গর্ভের অন্তরে বর্তমান, তিনিই
জন্মেছেন, তিনিই জন্মাবেন, এবং তিনিই সর্বতামুখী হয়ে সবার অন্তরে
বিশ্বসান। যে দেবতা অগ্নিতে ও জলে, যিনি ওষধী ও বনস্পতিতে,
বিশ্বভূবনে যিনি অনুপ্রবিষ্ঠ, সেই দেবতাকে নমস্কার।

## তৃতীয় অথায়

যে মায়াবী ঈশ্বর তাঁর এশী শক্তিতে শাসন করেন, নিজের শক্তিতেই সমস্ত লোক নিয়ন্ত্রিত করেন এবং যিনি উদ্ভবে ও সম্ভবে একই থাকেন, তাঁর তত্ব যাঁরা জানেন তাঁরা অমৃত হন। ক্রম্র একমাত্র বলে ব্রহ্মবিদরা দিতীয় কোন বস্তুর অপেক্ষারাখেন না। যিনি এই সব লোক নিজের এশী শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই জীবের অস্তরে আছেন। তিনিই বিশ্ব ভূবন সৃষ্টি করে পালন করেন ও অস্তকালে সংহার করেন। সমস্ত প্রাণীর চোখ যাঁর চোখ, সমস্ত প্রাণীর মুখ যাঁর মুখ, সমস্ত প্রাণীর বাহু যাঁর বাহু এবং সমস্ত প্রাণীর পা, সেই দেবতাই মামুষকে তুই বাহু ও পাখিকে ছই পাখা দিয়ে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যিনি দেবতাদের উদ্ভব ও প্রভবের হেতু, যিনি বিশ্বের অধিপত্তি স্বর্দশী ক্রম্ব, সৃষ্টির পূর্বে

যিনি হিরণাগর্ভকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের শুভবৃদ্ধি দিন। হে ক্লম্ম গিরিশস্ত, তোমার যে মঙ্গলময় সৌম ও পুণ্যরূপ, সেই মঙ্গলময় মূর্তিতে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত কর। হে গিরিশস্ত গিরিত্র, ক্লেপণের জক্ম যে বাণ তৃমি হাতে নিয়েছ, তা কল্যাণময় কর। তা দিয়ে তৃমি আমাদের কাউকে বা জগংকে বিনাশ কোরো না। জগং থেকে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মর অতীত, মহং সব শরীরে বর্তমান ও স্বার অন্তরে প্রচ্ছরভাবে অবস্থিত, জগং পরিবেষ্টনকারী সেই ঈশ্বরকে মেনে জীব অমৃত হয়।

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্ আদিত্য বর্ণং তমস: পরস্তাৎ।

তমেব বিদিয়াইতি মৃত্যুমেতি নাক্তঃ পন্থা বিল্লভেইয়নায়।। ৩৮ অজ্ঞানের অতীত আদিত্য-বর্ণ মহান পুরুষকে আমি জ্ঞানি। তাঁকে জেনেই মৃত্যুকে এড়ানো যায়। অমৃত লাভের অক্য পথ আর নেই। যাঁর অপেকা শ্রেষ্ঠ বা অশ্রেষ্ঠ কিছু নেই, যাঁর চেয়ে সুক্ষতরও কিছু নেই এবং মহংও আর কিছু নেই, যিনি বুক্লের মতো স্তব্ধ ও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, সেই পুরুষের দারাই সমস্ত পূর্ণ। যিনি জগতের উত্তরতর, তিনি অরপ। যাঁরা এ কথা জানেন, তাঁরা অমৃত হন। অম্বরা হংখ ভোগ করেন। সেই ভগবান সকলের মুখ মস্তক ও গ্রীবা, সমস্ত প্রাণীর গুহায় অৰম্ভিত ও সৰ্বব্যাপী। সেই জন্মই তিনি সৰ্বগত ও মঙ্গলময়। এই পুরুষই মহান্ প্রভূ। স্থনির্মল পরমপদ যা থেকে পাওয়া যায়, সেই বৃদ্ধি সন্তাকে ভিনিই প্রেরণ করেন। ভিনিই সবার নিয়ন্তা, **অ**ব্যয় জ্যোতি। অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সবার হৃদয়ে অস্তরাত্মা রূপে সর্বদা সন্নিবিষ্ট। সেই জ্ঞানপুরুষ বৃদ্ধি ও মননেই প্রকাশিত হয়। এ কথা যাঁরা জানেন তাঁরা অমৃত হন। এই পুরুষ সহস্রশীর্ষ, সহস্র চক্ষু ও পদ বিশিষ্ট। তিনি জগতের সর্বদিকে ব্যপ্ত আছেন এবং লাভের দশ অঙ্গুলি উপরে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। যা আছে, যা হয়েছে ও যা হবে, সে সমস্তই পুরুষ। ভিনি অমৃতের নিয়ন্তা এবং অল্পে যা বর্ধিত হয় তারও। সব দিকে তাঁর হাত ও পা, সব দিকে তাঁর চোখ মাথা ও মুখ, সব দিকে যাঁর কান। জগতের সব তিনি আর্ত করে আছেন। সমস্ত ইন্দ্রিয় ও **গুণের প্রকাশক হ**য়েও তিনি নিজে সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্জিত। তিনি সকলের প্রভূ ও নিয়ন্তা এবং সকলেরই বৃহৎ শরণ স্থাবর জক্ষাদি সমস্ত লোকের নিয়ন্তা সেই পরমাত্মা নবদার বিশিষ্ট দেহপুরে দেহী রূপে অবস্থিত থেকে বাহিরের বিষয় গ্রহণ করেন। তাঁর হাত পা নেই, তবু তিনি দূরগামী ও সমস্ত ধারণ করে আছেন। তাঁর চোখ নেই, তবু তিনি সব দেখেন। কান নেই, তবু সব শোনেন। তিনি সমস্ত জ্ঞাতব্য জানেন, কিন্তু তাঁকে জ্ঞানাবার কেউ নেই। ব্রহ্মবিদরা তাঁকেই প্রথম ও মহান পুরুষ বলেন। অণু হতেও অণু, মহৎ হতে মহত্তর এই আত্মা জীবের গুহায় নিহিত। তাঁরই প্রসাদে সেই সংকল্প বজ্জিত ঈশ্বর ও তাঁর মহিমা দেখে বীতশোক হওয়া যায়। সবার আত্মান্থরূপ আকাশের মতো সর্বগত অজর শাশ্বত এই আত্মাকে আমি জানি। এঁর জ্ঞানকে ব্রহ্মবাদীরা জন্ম নিবৃত্তির কারণ বলেন এবং নিত্য অভিবাদন করেন।

## চতুৰ্ অধ্যায়

এক ও অবর্ণ সেই নিহিতার্থ আত্মা আদিতে বিবিধ শক্তির যোগে অনেক বর্ণের বিধান করেন এবং অন্তে তাঁতেই এই বিশ্বের লয় হয়। সেই দেবতা আমাদের শুভবুদ্ধি সংযুক্ত করুন। তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়, তিনিই চক্রমা, তিনিই জল, তিনিই শুক্র অর্থাৎ শুদ্ধ বা জ্যোতির্ময়, তিনিই ব্রহ্ম ও তিনিই প্রজাপতি। তুমি স্ত্রী, তুমিই পুরুষ হও, তুমি কুমার, আবার তুমিই কুমারী হও। জীর্ণ হয়ে তুমি দণ্ডের সাহায্যে শ্বলিত পদে চল। তুমিই আবার বিশ্বরপ হয়ে জন্মগ্রহণ কর। তুমিই নীল পতঙ্গ, তুমিই লোহিত চক্ষু হরিৎ বর্ণের পাথি, তুমিই তড়িংগর্ভ মেঘ। তুমিই সমস্ত শ্বতু ও সমুদ্র। তুমি অনাদিও সর্বব্যাপী রূপে বর্ভমান এবং তোমা হতেই বিশ্ব ভূবনের জন্ম হয়েছে। নিজের অন্মরূপ বহু প্রজা স্প্রীকারী লোহিত-শুক্র-কৃষ্ণ বর্ণের এক অজ্ঞাবা প্রকৃতিকে সেবাপরায়ণ হয়ে ভোগ করে, এক অজ্ঞবাবদ্ধজীব। অন্ত অজ্ঞ বা মুক্ত জীব এই ভূক্তভোগীকে ত্যাগ করে।

দ্বা স্থপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষম্বজ্ঞাতে তয়োরন্যঃ পিপ্ললং স্বাছেন্ত্যনশ্ব-শ্বন্তোইভিচাকশীতি ॥ ৪।৬ হুটি স্থপর্ণ বা পাথি পরস্পর যুক্ত ও সখ্যভাবাপন্ন হয়ে এক বৃক্ষ আশ্রয় করে আছে। তাদের মধ্যে একটি স্বাহ্ন পিপ্লল ভক্ষণ করে। অস্থা তা ভোজন না করে শুধু দেখে। পুরুষ একই বৃক্ষে নিমগ্ন হয়ে শক্তিহীনতার জম্ম মৃহ্যমান হয়ে শোক করে। যথন সে উপসনা ও ঈশ্বরের সেবায় ভাঁরমহিমাদর্শন করে, তথন বীতশোক হয়। ঋক্ মন্ত্রের আকাশরূপ যে অক্ষর ব্রক্ষে সমস্ত দেবতারা আঞ্রিত, ওাঁকে যে জ্ঞানে না ঋক্ মন্ত্র তার কী করবে ! যারা তাঁকে জানে, তারাই কুডার্থ। সমস্ত বেদ, যজ্ঞ, ক্রতু বা উপাসনা, ব্রত, অতীত ও ভবিস্তুং এবং বেদ যা কিছু বলে তার সমস্তই তাঁর থেকে উৎপন্ন। মায়াবী ঈশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন ও সমস্ত জীব এই মায়ায় আবদ্ধ হয়ে আছে। এই মায়াকে প্রকৃতি ও মায়াবীকে মহেশ্বর বলে জানবে। তাঁর অবয়বের বস্তুতেই এই সমস্ত জ্বাৎ ব্যপ্ত। যে এক সব যোনিতে অধিষ্ঠিত, যাঁর থেকে সুবই জুল্ম ও সবই যাঁর মধ্যে ফিরে যায়, সেই নিয়ন্তা বরদ পূজ্য দেবতাকে অন্তভব করে চিরশান্তি লাভ করেন। যিনি দেবতাদের উদ্ভব ও প্রভবের হেতৃ, যিনি বিশ্বের অধিপতি সর্বদর্শী রুদ্র, সৃষ্টির পূর্বে যিনি হিরণ্য গর্ভকে স্ষষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের শুভ বৃদ্ধি দিন। যিনি দেবতাদের অধিপতি, সমস্ত লোক যাঁতে আঞ্জিত, যিনি শাসন করেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীকে, সেই আনন্দময় দেবতাকে আমরা হবিদারা পূজা করি। সুক্ষতিসূক্ষ অবিভার গহনে স্থিত বিশ্বের স্রষ্টা অনেক রূপে এই বিশ্বকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তাঁকে মঙ্গলময় জেনে চিরশান্তি লাভ করা যায়। স্থিতিকালে তিনিই এই ভুবনের রক্ষক ও বিশ্বের অধিপতি। সর্বস্থৃতে তিনি গৃঢ় ভাবে অবস্থিত। ব্রহ্মষি ও দেবতারা যাঁতে যুক্ত থাকেন, তাঁকে জেনে মৃত্যুপাশ ছিন্ন করা যায়। মৃতের উপরের মণ্ডের মতো অতি স্ক্ল, সর্বভূতে গৃঢ় ভাবে বিগুমান মঙ্গলময়কে জেনে এবং বিশ্বের পরিবেষ্টনকারী এক দেবভাকে বুঝে সমস্ত পাশ মোচন হয়। এই বিশ্বকর্মা মহাত্মা দেবতা সর্বদা সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, হৃদয়ের भनीया ७ भनन हाता जिनि প্रकाशिक इन। এ कथा याँ ता खातन, তাঁরা অমৃত হন। যখন অন্ধকার ছিল না, দিন ও রাত্রি ছিল না, দং ও অসং ছিল না, তখন ছিলেন শুধু মঙ্গলময় অক্ষর। আদিত্যমগুলবর্তী পুরুবের আরাধ্য দেই দেবতা থেকেই পুরাতন প্রজ্ঞাপ্রকাশিত হয়েছে। এঁকে কেউ উধ্বে প্রহণ করতে পারে না, নিম্নেও না, মধ্যেও না। যার নাম মহৎ যশ, তার কোন উপমা নেই। এঁর রূপ দৃষ্টির সম্মুখে থাকে না, কেউ এঁকে চোখ দিয়ে দেখে না। যারা এই ছাদয়ে স্থিত দেবতাকে হাদয় ও মনন দিয়ে জানেন, তাঁরা অমৃত হন।

অজ্ঞাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীক: প্রপন্ততে।
ক্রন্ত যতে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।। ৪।২১
হে ক্রন্ত, তুমি অজ্ঞাত, তাই কোন ভীক্ষ তোমার শরণ নিয়েছে। তোমার
দক্ষিণ মুখ অর্থাৎ চিন্ময় রূপে সর্বদা আমাকে রক্ষা কর। ক্রন্ত, তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের পুত্র পৌত্র, শতবংসর আয়ু, গরু ঘোড়া ও বীর ভ্তা-দের বিনাশ কোরো না। কারণ আমি সর্বদাই হব্য দ্রব্য নিয়ে আমাদের রক্ষা করবার জন্য তোমাকে আহ্বান করি।

## পঞ্চম অখ্যায়

যে অক্ষর ও অনস্ত পরব্রক্ষে বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়ই গৃঢ্ভাবে নিহিত আছে, তাদের মধ্যে অবিদ্যা ক্ষর অর্থাৎ সংসার লাভের কারণ এবং বিদ্যা অমৃত অর্থাৎ মোক্ষলাভের কারণ। আর যিনি বিদ্যা ওঅবিদ্যা এই উভয়কে নিয়মিত করেন, তিনি অন্য কেহ। যিনি এক হয়েও সমস্ত বস্তুতে সমস্ত রূপে সমস্ত উৎপত্তি স্থানে অধিষ্ঠিত, যিনি সকলের আগে জাত, সর্বজ্ঞ, কপিলবর্ণ হিরণ্যগর্ভকে জ্ঞানে পূর্ণ করেছেন এবং তাঁকে জন্মাতেও দেখেছেন, তিনি অন্য কেহ। এই দেবতা এই ক্ষেত্রে এক একটি জাল নানাভাবে বিস্তার করে পুনরায় প্রত্যাহার করেন। মহাত্মা ঈশ্বর লোকপালদের অন্থর্নপভাবে সৃষ্টি করে সকলের উপরে আধিপত্য করেন। স্থ্য যেমন উপর নিচ ও চারিপাশের সমস্ত দিক প্রকাশিত করে দীপ্তি পান, তেমনি সেই এশ্বর্যবান বরণীয় অন্ধিতীয় দেবতা নিজের স্কর্মপ পদার্থকৈ নিয়মিত করেন। বিশ্বের কারণ যে দেবতা বস্তুর স্থভাবকে

নিষ্পাদিত করেন, যিনি পরিণামী পদার্থের রূপান্তর সাধন করেন, যিনি এক হয়েও সমস্ত বিশ্বে অধিষ্ঠিত, ডিনিই সমস্ত গুণকে নিজের কাজে নিয়োজিত করেন। বেদের গুহু উপনিষদগুলিতে সেই তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে। ব্রহ্মা সেই ব্রহ্মকে জানেন। যে সব প্রাচীন দেবতা ও ঋষিরা তাঁকে জেনেছিলেন, তাঁরা তশ্ময় হয়ে অমৃত হয়েছিলেন। যিনি গুণান্বিত ও ফলের কর্মকর্তা, তিনি স্বকৃত কর্মের উপভোক্তা। তিনি বিশ্বরূপ, ত্রিগুণ, ত্রিবর্ত্মা, প্রাণের অধিপতি এবং স্বকর্ম অমুসারে বিচরণ করেন। যিনি অঙ্গুষ্ঠ মাত্র, রবির তুল্য রূপ, সঙ্কল্প অহঙ্কার সমাধিত, বুদ্ধির ও শরীরের গুণযুক্ত, তিনি লোহার কাঁটার অগ্রভাগের মতো অতি সূক্ষ অপর কোন বন্ধ বলে প্রতীয়মান হন। সেই জীব কেশাগ্রের শতভাগের একভাগেরও মতো সৃক্ষ বলে জানবে। আবার সেই জীবই স্বরূপে অনন্ত। এই জীব স্ত্রী নন, পুরুষও নন, আবার নপুংসকও নন। ইনি যথন যে দেহ গ্রহণ করেন, তখন সেই দেহ দারাই রক্ষিত হন। জীব সংকল্প, স্পর্শ, দৃষ্টি ও মোহের ফলে ভোগস্থানে ক্রমান্ত্রসারে নিজের কর্মের অনুরূপ রূপ লাভ করে এবং থাগ্য ও পানীয় দ্বারা নিজের শরীর বুদ্ধি করে। দেহী স্বগুণে স্থল ও সূক্ষ্ম বস্তুরূপ আবৃত করে। সেই সব রূপের ক্রিয়াগুণ ও শরীরের গুণের দ্বারা সংযোগ কর্তা আত্মা বিভিন্ন বলে দৃষ্ট হন। অনাদি, অনন্ত, অবিছার গ্রহণে স্থিত, অনেক রূপে অভি-বাক্ত, বিশ্বের প্রস্তাকে এক, অদ্বিতীয় ও বিশ্বব্যাপী জেনে জীবসংসারের সমস্ত পাশ মুক্ত হয়। যিনি ভাবগ্রাহা, অশরীরী, সৃষ্টি ও লয়ের কারণ, মঙ্গলময় ও ষোড়শ কলার সৃষ্টিকর্তা, সেই দেবতাকে যাঁরাজানেন তাঁরা তফু ত্যাগ করেন অর্থাৎ তাঁদের পুনর্জন্ম হয় না।

## ষষ্ঠ অথ্যায়

কোন কোন পণ্ডিত ভ্রাস্ত হয়ে স্বভাবকে জগতের কারণ বলে থাকেন, আবার অফ্যে কালকে কারণ বলেন। এই জগতে দেবতার মহিমাতেই এই ব্রহ্ম চক্র আবৃতিত হচ্ছে। যাঁর দারা এই সমস্ত আবৃত, যিনি জ্ঞাতা, কালের কর্তা, গুণী ও সর্ববিদ, তাঁর দ্বারা নিয়মিত হয়ে পৃথিবী, জ্বল, তেজ, বায়ু ও আকাশের কর্ম প্রকাশিত হয়, এইরূপ চিস্তা করবে। সেই কর্ম করে পুনরায় দেখে, তত্ত্বের সঙ্গে তত্ত্ব যোগ করে এক ছই তিন বা আট মূল তত্ত্ব এবং কাল ও স্ক্র্ম আত্মগুণের সঙ্গে যোগ সাধন করে তিনি অবস্থান করেন। গুণাধিত কর্ম আরম্ভ করে যিনি সমস্ত ভাব স্ব-কাজে নিয়োজিত করেন, তাদের অভাবে কর্মক্ষয়ের সময় কৃতকর্ম নাশ করে তিনি তত্ত্ব থেকে ভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হন। তিনি আদি, সংযোগ নিমিত হেতু, ত্রিকালের অভীত, কলারহিত বলে দৃষ্ট হন। বিশ্বরূপ ভবভূত পূজনীয় সেই দেবতাকে স্ব-চিত্তে স্থিত বলে পূর্বে উপাসনা করে মূক্ত হওয়া যায়। তিনি সংসার-বৃক্ষ ও কালের অভীত। যাঁর প্রভাবে জগৎ প্রপঞ্চ আবর্তিত হয় সেই ধর্মের পোষক, পাপনাশক, এম্বর্যবান অমৃত-স্বরূপ পরমেশ্বরকে হলয়ে উপলব্ধি করে জীব মুক্ত হয়।

ত্মীশ্বরাণাং প্রমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং প্রমঞ্চ দৈবতম্।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভ্বনেশমীডাম্॥ ৬।৭ সেই ঈশ্বরদের পরম মহেশ্বর, সেই দেবতাদের পরম দেবতা, প্রজাপতিদের প্রভু, অক্ষর ব্রহ্মেরও শ্রেষ্ঠ, ভ্বনেশ্বর স্তবনীয় দেবতাকে আমরা জানি। তাঁর কার্য বা কারণ নেই, তাঁর সমান বা তাঁর চেয়ে বড় কাউকে দেখা যায় না, তাঁর বিবিধ পরাশক্তি, স্বাভাবিক জ্ঞান ও বলক্রিয়া শোনা যায়। এই জগতে তাঁর কোন প্রভু নেই, কোন শাসক নেই, তাঁর কোন লিক্ষ বা চিহ্ন নেই। তিনিই সকলের কারণ, ইন্দ্রিয়ের দেবতাদেরও অধিপতি। তাঁর কোন জনক নেই, কোন অধিপতিও নেই। স্বরূপত একমাত্র দেবতা হয়েও মাকড়শা যেমন তস্তু দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখে, তেমনি অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে জাতনামরূপ কর্মেনিজেকে আবৃত করেন। ব্রহ্মের সক্ষে তিনি আমাদের ঐক্য বিধান কর্মন। এক অদ্বিতীয় দেবতা সর্বভূতে প্রচ্ছেরভাবে অবস্থিত আছেন। তিনি সর্বব্যাণী, সকল জীবের অস্তরন্থিত আত্মা, কর্মাধ্যক্ষ, সকল প্রাণীর আবাস, সর্বজ্ঞা, চেডয়িতা, উপাধিবর্জিত ও নিপ্তর্ণ। যিনি বছু নিজ্ঞিয় পদার্থের একমাত্র নিয়ন্তা, যিনি এক বীজকে বছপ্রকার করেন, তাঁকে যে ধীর ব্যক্তিরা নিয়ন্তা,

মধ্যে দেখেন, তাঁদেরই শাখত মুখ হয়, অক্সের হয় না। যিনি নিত্যদের নিত্যতা ও চেতনগণের চৈতক্স সম্পাদন করেন, এক হয়েও যিনি বহুর কাম্য বিধান করেন, সাংখ্য যোগে লভ্য সেই দেবতাকে জেনে জীব সমস্ত পাশ মুক্ত হয়। যেখানে সূর্য দীপ্তি পায় না, চক্র তারকাও না। এই বিহাৎও দীপ্তি দেয় না। এই অগ্নি কোথায় পাবে। তাঁর দীপ্তিতেই স্বাই দীপ্তি পায়, তার দীপ্তিতেই স্বাই দীপ্তি পায়, তার দীপ্তিতেই স্বাই দীপ্তি পায়,

একো হংসো ভুবনস্থাস্থ মধ্যে স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ। তমেব বিদিম্বাহতিমৃত্যুমেতি নাক্তঃ পন্থা বিভাতেইয়নায়॥ ৬।১৫ এই ভুবনের মধ্যে এক হংস অর্থাৎ পরমাত্মা আছেন। তিনিই সলিলে সন্নিবিষ্ট অগ্নিম্বরূপ। তাঁকেই জেনে জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করে। মৃক্তির আর অক্স পথ নেই। তিনি বিশ্বের স্রষ্টা বিশ্বের জ্ঞাতা, স্বয়ন্তু, কালের প্রবর্তক, গুণী ও সর্ববিদ। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ামক, গুণের নিয়ন্তা এবং সংসার মোক্ষ স্থিতি ও বন্ধনের হেতু। তিনি তন্ময়, অমৃত, ঈশ্বর, জ্ঞাতা, সর্বব্যাপী ও এই ভূবনের রক্ষক। তিনি নিত্য এই জ্বগৎকে নিয়ন্ত্রিত করছেন। জগৎ-শাসনের অহ্য কোন হেতু নেই। যিনি ব্রহ্মাকে পূর্বে ব্যক্ত করেছেন এবং তাঁর জন্ম বেদবিদ্যা প্রেরণ করেছেন, মুক্তি-কামী হয়ে আমি নিজের বৃদ্ধিতে প্রকাশমান সেই দেবতার শরণ নিচ্ছি। নিরবয়ব নিজিয়, শান্ত, নির্দোষ, নির্লিপ্ত, অমৃতলাভের শ্রেষ্ঠ সেতু দগ্ধ-কাষ্ঠ অগ্নির মতো সেই দেবতার আমি শরণ নিচ্ছি। মানুষ যেদিন চর্ম দিয়ে আকাশ বেষ্টন করবে, সেই দিনই ঈশ্বরকে নাজেনেও তার ছংখের অবসান হবে। শ্বেতাশ্বতর তপস্থার এভাবে ও দেবতার প্রসাদে ব্রহ্মকে জ্বেন তারপর সন্ন্যাসীদের ঋষি-সেবিত পরম পবিত্র ব্রহ্মতত্ত্ব বলেছিলেন। পুরাকালে প্রকাশিত বেদাস্তের এই পরম গুহুবিছা অপ্রশাস্ত ব্যক্তিকে প্রদান করবে না। অযোগ্য পুত্র ও শিশুকেও দান করবে না। যার দেবতায় পরা ভক্তি এবং যেমন দেবতায় তেমনি গুরুতে, সেই মহাত্মার কাছেই এর অর্থ প্রকাশিত হবে।

শ্রেতাশ্বতর উপনিষদ সমাগু

# শুক্ল যজুর্বেদীয় উপনিষদ

## **১.** ঈশ

#### অবতারণা

তৈত্তিরীয় উপনিষদের অবতারণায় বলাহয়েছেযে বেদব্যাস বেদ বিভাগ করে যজুর্বেদ তাঁর শিশ্ব বৈশস্পায়নকে অধ্যয়ন করান। বৈশস্পায়নের শিশ্র যাজ্ঞবন্ধ্য এই বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু গুরুর আদেশে তা উদগীরণ করে সূর্যের ভপস্থা করেছিলেন। অনেকে বলেন যে সূর্য বাজী অর্থাৎ অথের রূপ ধারণ করে তাঁকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তারই নাম শুক্র যজুর্বেদ। এইজ্বস্ত শুক্র যজুর্বেদের অপর নাম বাজসনের সংহিতা। বাজসনি শব্দের অর্থ অন্পদান যার ব্রত। এই অর্থে সূর্যকে বাজসনি বলা যায়। তার পুত্র এই অর্থে বাজসনেয়। জানা যায় যে যাজ্ঞবল্ক্যের পিতার নাম ছিল বাজ্বনি এবং বৈদিক সাহিত্যে তিনি তাঁর পিতার নামেও পরিচিত। যাজ্ঞবন্ধ্যের পনের জন শিস্তোর মধ্যে মাধ্যন্দিন একজন। বাজসনের সংহিতার মাধ্যন্দিন শাখাই এখন প্রচলিত। অর্থাৎ শুক্র যজুর্ধেদের যে চল্লিশটি অধ্যায় এখন প্রচলিত তা বাজসনেয়ী মাধ্যন্দিন সংহিতা নামেও অভিহিত। শেষ অধ্যায়টিই ঈশোপনিষং। অক্যাক্ত উপ-নিষৎ বেদের ত্রাহ্মণ বা আরণ্যকের অংশ। কিন্তু ঈশোপনিষদ মূল বেদেরই অংশ। এইজ্বল্য একে বাজ্সনেয়ী সংহিজোপনিষদও বলা হয়। ঈশ নাম হবার কারণ এইশব্দটি দিয়েই এই উপনিষদের আরম্ভ।

> ঈশা বাস্তমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জ্বগৎ। তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কন্তাম্বিদ্ ধনম্॥

এই জগতে গতিশীল যা কিছু আছে তা ঈশ্বরের বাসের জ্বন্স অর্থাৎ তারই বারা আচ্ছাদিত। ত্যাগ দিয়ে তা ভোগ করবে, কারওখনে লোভ করবে না। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে অকন্মাৎ হিন্দুর সমস্ত শান্ত্র ভন্মীভূত হয়ে গেলেও শুধু এই মন্ত্রতির জন্মই হিন্দুধর্ম হিন্দুর মনে চিরকাল সজীব

হয়ে থাকবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনেরও আকৃষ্মিক পরিবর্তন এনেছিল এই মন্ত্র। মাত্র আঠারোটি মন্ত্র নিয়ে এই উপনিষদ। এক ও বহু, জ্ঞান ও কর্ম, বিস্থা ও অবিস্থা প্রভৃতি আপাতবিরুদ্ধ বিষয়ের সমন্বয় করা হয়েছে এই উপনিষদে। প্রবৃদ্ধ সার্থক এই উপনিষদের শ্রোতা। তার উদ্দেশ্য জ্ঞানের ও অজ্ঞানের, মৃক্তির ও কর্মের এবং ব্রহ্ম ও জগতের সমন্বয় সাধন, উৎক্রোস্তি দিয়ে পার্থিব জীবনের রূপাস্তর করে পরম ত্যাগের উপরে দিব্য জীবনের প্রতিষ্ঠা। অতি অল্প কথায় সমস্ত ছম্বের সমাধান করা হয়েছে এই উপনিষদে।

#### গ্রন্থারম্ভ

উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ। এই সব সূক্ষ্ম ও স্থুল পদার্থ পূর্ণ থেকেই অভিব্যক্ত। সেই পূর্ণত্ব থেকে পূর্ণ গ্রহণ করলেও পূর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে। ত্রিবিধ বিশ্বের শাস্তি হোক। ওঁ শাস্তি।

এই জগতে গতিশীল যা কিছু আছে তা ঈশ্বরের বাসের জ্বন্স অর্থাৎ তাঁরই দ্বারা আচ্ছাদিত। ত্যাগ দিয়ে তা ভোগ করবে, কারও ধনে লোভ করবে না। নিকাম কর্ম করেই এই জগতে শত বংসর জীবিত থাকতে চাইবে। মানুষ এইভাবে কর্ম করলে কর্মে লিপ্ত হবে না। এ ছাড়া মুক্তির অন্য পথ নেই। যে জ্বল আত্ম হন অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ যারা বোঝে না, তারা দেহ ত্যাগ করে অস্থা বাস্থহীন অন্ধ তমসারত লোকে যায়। ১ – ৩।

ব্রহ্ম এক ও অচল হয়েও মনের চেয়ে বেশি বেগবান। ইনি সকলের পূর্বে যান বলে দেবতারাও এঁকে পান না। ইনি দ্বির থেকেও ক্রতগামী সবাইকে অতিক্রম করে যান। মাতরিস্বা অর্থাৎ প্রাণশক্তি জল অর্থাৎ জগতের সমস্ত শক্তিকে ধারণ করেন। তিনি চলেন, চলেন না। তিনি দূরে, তিনি নিকটেও। তিনি এই সমস্তের অন্তরে, তিনি সবার বাহিরেও। কিন্তু যিনি নিজ্মের আত্মাতেই সর্বভূতকে দেখেন এবং সর্বভূতে আত্মাকে, তার জন্ম তিনি নিজেকে গোপন করতে চান না। ৬। যার আত্মাই সর্বভূত হয়েছে, এই রক্ম জ্ঞানী ও একদর্শীর কাছে মোহই

वा की जात (भाकर वा की ! 8-9।

তিনি সর্বত্র গেছেন। তিনি জ্যোতির্ময়, অশরীরী, ক্ষতহীন, স্নায়্হীন, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ, সর্বোপরি বিশ্বমান ও স্বয়্প । তিনি নিত্যকাল ধরে যার যা প্রাপ্য তাকে তাই দেবার বিধান করেছেন। যারা অবিভার উপাসনা করে, তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে। যারা বিভাতেই বড়, তারা অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। বিভা ও অবিভায় পৃথক ফল, এ কথা পণ্ডিতরা বলেছেন। আমরাও ধীর ব্যক্তির নিকটে একথা শুনেছি। যিনি বিভা ও অবিভা এই উভয়কে এক সঙ্গে জানেন, তিনি অবিভা দারা মৃত্যুকে অতিক্রম করে বিভাদারা অমৃত্য লাভ করেন। ৮—১১।

যারা অসম্ভূতি বা প্রকৃতির উপাসনা করে, তারা দৃষ্টিহীন অন্ধকারে প্রবেশ করে। আবার যারা কেবল সম্ভূতির বা প্রকৃতি থেকে জাত হিরণ-গর্ভের উপাসনায় রত, তারা অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। সম্ভূতি ও অসম্ভূতির উপাসনায় পৃথক ফল হয়, এ কথা পণ্ডিতেরা বলেছেন। ধীর ব্যক্তির নিকটে আমরাও একথা শুনেছি। যিনি সম্ভূতি ও বিনাশ এই উভয়কে এক যোগে জানেন, তিনি বিনাশের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করে সম্ভূতি দ্বারা অমৃত লাভ করেন। ১২—১৪।

হে জগতের পোষক সূর্য, তোমারই হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছাদিত আছে। সভ্যধর্মা আমার দৃষ্টির জন্ম তুমি তা অপসারিত কর। হেপুষা, হে একর্ষি, হে যম, হে সূর্য, হে প্রজাপতি তনয়, তোমার রশ্মি সংহত কর, তেজ সঙ্কৃচিত কর। তোমার যে কল্যাণময় রূপ, সেই রূপ আমি দেখছি। এই যে পুরুষ, আমিই তিনি।

### সোহহমস্মি। ১৫-১৬।

এর পর আমার প্রাণবায়ু অমৃত অনিলে মিলে যাক, এই শরীর ভশ্মসাৎ হোক। ওঁ ক্রতু স্মরণ কর, কৃতকর্ম স্মরণ কর। হে ক্রেতু অর্থাৎ সঙ্ক-ল্লাত্মক মন, যা স্মরণ করবার তা স্মরণ কর, নিজের কৃতকর্মও স্মরণ কর। হে অগ্নি, সম্পদ লাভের জন্ম আমাদের স্থপথে নিয়ে যাও। হে দেবতা, তুমি আমাদের সমস্ত বিজ্ঞান ও কর্মের কথা জানো। আমাদের কুটিল পাপরাশি বিযুক্ত কর। আমরা তোমাকে অনেক নমস্কার করছি। ১৭—১৮।

#### ঈশোপনিষদ সমাপ্ত

## ২. ব্বহদারণ্যক

#### অবভারণা

শুক্র যজুর্বেদের বহু শাখার মধ্যে কাগ ও মাধ্যন্দিন শাখাই সমধিক প্রাসিদ্ধ। শতপথ এই উভয় শাখারই ব্রাহ্মণ। শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ চতুর্দশ খণ্ডই বৃহদারণ্যক উপনিষদ। এই ছুই শাখার উপনিষদ এক হলেও স্থলবিশেষ পার্থক্য আছে। সাধারণ ভাবে কাগ শাখার পাঠই গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

শতপথ ব্রাহ্মণের শেষাংশের আরণ্যকের অন্তর্ভু ক্ত বলে একে সংহিতো-পনিষদ না বলে আরণ্যকোপনিষদ্ বলা হয়। আচার্য শঙ্কর বলেছেন যে এই উপনিষদটি আকারে বৃহৎ ও অরণ্যে উপদিষ্ট হয়েছে বলেই এর নাম বৃহদারণ্যক উপনিষদ। শুধু আকারে বৃহৎ নয়, এটি ভাবেও মহৎ, প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে স্ক্রম ও জটিল বিষয়ে আলোচনা, তা নীরস ও তুর্বোধ্য বলে মনে হয় এবং একাধিকবার পাঠ না করলে অর্থ বোধ হয় না।

এই প্রন্থ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়কে মধু কাণ্ড বলা হয়। এতে ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্যের বিস্তৃত উপদেশ। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়কে যাজ্ঞবন্ধা বা মুনি কাণ্ড বলা হয়। এতে জল্প অর্থাৎ পরপক্ষ-নিরাসের জন্ম খণ্ডনমূলক যুক্তি এবং বাদ অর্থাৎ সত্যলাভের জন্ম বিচার—এর দ্বারা একত্ব প্রতিষ্ঠিত করায়রহৎ এই বিশেষণটি সার্থক হয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়কে খিল কাণ্ড বলে। এতে ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয়ে আরও অনেক কথা বলা হয়েছে।

সম্পূর্ণ উপনিষদটি একসঙ্গে সঙ্কলিত হয়েছে বলেও মনে হয় না। আচার্য-দের বংশ পরিচয় নানা স্থানে আছে এবং তা অভিন্ন নয়। মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণও কিছু পরিবর্তিত আকারে ছই জায়গায় পাওয়া যায়। এই সব থেকেইসন্দেহ হয় যে একাধিক ব্যক্তি এই উপনিষদটি সঙ্কলন করেছেন। তবে এতে নানা বিষয়ের আলোচনা আছে। ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনার সঙ্গে ধর্মশান্ত্র থাকে না এমন দেহ বিষয়ক আলোচনাও এতে আছে। এর থেকেই বোঝা যায় যে সেকালের ঋষিরা সমগ্র জীবনকেইধর্ম বলে মনে করতেন।

#### গ্রন্থারম্ব

উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ। এই সব সূক্ষ্ণ ও সুল পদার্থ পূর্ণ থেকেই অভিব্যক্ত। সেই পূর্ণ থেকে পূর্ণত্ব গ্রহণ করলেও পূর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে। ত্রিবিধ বিদ্মের শাস্তি হোক। ও শাস্তি।

## প্রথম অধ্যায় মানস অধ্যেধ

উষাই যজ্ঞার্হ অধ্যের মাথা। সূর্য তার চোখ, বায়ু প্রাণ, অগ্নি বৈশ্বানর এর বিরত মুখ, সংবংসর দেহ। দৌ এর পৃষ্ঠ, অন্তরীক্ষ, উদর, পৃথিবী খুর, দিকেরা পার্শ্বর, অবান্তর দিকেরা পার্শ্বর অন্তি, ঋতুরা অঙ্গ, মাস ও অর্ধমাস সন্ধিস্থল, দিন ও রাত্রিরা পাদ, নক্ষত্ররা অন্তি, মেঘ মাংস, বালুকারাশি তার উদয়েব অর্ধজীর্ণ খাছ্য, নদীরা নাড়ী, পর্বতেরা যক্ত ও ক্লোম, ওষধি ও বনস্পতি লোম, উদীয়মান ও অস্তুগামী সূর্য যথাক্রমে পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ। অশ্ব যে জ্লুন করে তা বিহাৎ সঞ্চার, তার গাত্রকম্পন মেঘ গর্জন, মূত্রত্যাগ বারিবর্ষণ এবং অশ্বের হেয়ারবই শব্দ। অশ্বের সম্মুখে মহিমা নামে যে পাত্র রাখা হয়, দিবস সেই পাত্র। অশ্বকে লক্ষ্য করে এ উৎপত্ন হয়েছে। পূর্ব সমুজ এর উৎপত্তিস্থল। মহিমা নামে যে পাত্র এর পশ্চাতে রাখা হয়, তা রাত্রি। এও অশ্বকে লক্ষ্য করে উৎপত্ন হয়েছে। এর উৎপত্তিস্থল পশ্চম সমুজ। অশ্বের উভয় দিকে স্থাপন করা হয়ে, এর জন্মই মহিমা নামের গ্রহন্তর উৎপত্ন হয়েছে। হয়

নাম নিয়ে এ দেবতাদের বহন করেছিল, বাজ। নামে গন্ধবদের, অর্বা নামে অস্কুরদের এবং অধ নামে মানুষদের। সমূত্রই এর বন্ধু। এর উৎপত্তিস্থলও সমূত্র।

পূর্বে এখানে কিছুই ছিল না, সবই আবৃত ছিল অশনায়া রূপ মৃত্যু দিয়ে। কারণ অশনায়াই মৃত্যু। তারপর মৃত্যু সংকল্প করলেন, আমি আজ্বান্ হই। তিনি অর্চনা করে বিচরণ করলেন। সেই অর্চনাকারী মৃত্যু থেকে জল উৎপন্ন হল। তিনি ভাবলেন, আমার জন্মই ক অর্থাৎ জল উৎপন্ন হয়েছে। ইচাই অর্কের অর্ক্ড। যিনি এই রকম জানেন, তাঁর জন্ম জল সমাগম হয়। জলই অর্ক। জলের যে শর ছিল, তাই কঠিন হয়ে পৃথিবী হল। সেই সৃষ্টি কাজে মৃত্যু আন্ত হয়েছিলেন। সেই আন্ত ও উত্তপ্ত মৃত্যু থেকেই তেজের রস অগ্নি উৎপন্ন হল। অগ্নি নিজেকে তিন তাগ করলেন—এই তিন ভাগের এক এক ভাগ হল অগ্নি আদিত্য ও বায়ু। প্রাণও ত্রিধাবিভক্ত হলেন। পূর্ব দিক তাঁর মাথা, ছদিকে ছই বাহু। পশ্চিম কোণ তাঁর পুরু, ছদিকে ছই উক্ল। দক্ষিণ ও উত্তর তাঁর ছই পার্শ্ব। ত্রালোক তাঁর পুষ্ঠ, অন্তরীক্ষ উদর ও পৃথিবী বক্ষ। সেই অর্ক রূপী মৃত্যু জলে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এ কথা জানেন, তিনি যে কোন স্থানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

তিনি কামনা কংলেন, আমার দিঙীয় দেহ উৎপন্ন হোক! তিনি মন দিয়ে বাকোর সঙ্গে মিথুনভাবে সম্মিলিত হলেন। তাতে যে বীজ হয়েছিল, তা সংবংসর হল। এর পূর্বে সংবংসর ছিল না। তত পরিমাণ কাল তিনি তাকে ধারণ করেছিলেন, তারপর তাকে সৃষ্টি করলেন। দে উৎপন্ন হলে তিনি তাকে গ্রাস করবার জন্ম মুখ ব্যাদান করলেন। নবজাতক ভান্ শব্দ উচ্চারণ করল। তাই বাক হল। তিনি ভাবলেন, যদি একে হিংসা করি, তবে অল্পই অন্ন সৃষ্টিতে সমর্থ হবে। তখন তিনি বাক্ ও দেহের সহযোগে ঋক্ যজুং সাম ছন্দ যজ্ঞ মানুষ পশু প্রভৃতি স্বকিছু সৃষ্টি করলেন। তিনি যা সৃষ্টি করলেন, তাই ভক্ষণ করার সঙ্কন্ন করলেন। তিনি এ সব আহার করেন, এ অদিতির আদিতিছ। যিনি এ কথা জানেন, তিনি সকলের ভোক্তা ও স্বব বস্তুই তার আন্ন হয়।

মৃত্যু কামনা করলেন, আমি মহাযজ্ঞে পুনর্বার যজন করব। তিনি প্রাপ্ত হয়ে তপস্থা করলেন। প্রাপ্ত ও তপ্ত সেই মৃত্যু থেকে যশ ও বীর্য নির্গত হল। প্রাণই এই যশ ও বীর্য। প্রাণ উৎক্রোস্ত হলে তাঁর শরীর ফীত হতে লাগল। মন তাঁর শরীরেই রইল। তিনি কামনা করলেন, আমার এই দেহ মেধা হোক এবং আমি এর দারা আত্মবান হই। তাঁর দেহ ফীত হয়েছিল। এইজন্ম তিনি অশ্ব হয়েছিলেন এবং মেধ্যও হয়েছিলেন। এই ভাবেই অশ্বমেধ নাম হল। যিনি এ কথা জানেন, তিনি অশ্বমেধ তত্ম জানেন। দেই পশুকেও যুক্ত রেখে তিনি তার কথা চিন্তাকরলেন। এক বংসর পর তিনি তাকে নিজের জন্ম হিংসা করলেন। অন্যান্ম পশুকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রদান করলেন। এইজন্ম সেসব পশুকে প্রাজাপতা রূপে হিংসা করা হয়। এই যে স্থ্ তাপ বিকিরণ করেন, ইনিই অশ্বমেধ। সংবংসর এঁর আত্মা, পাথিব অগ্নিই অর্ক, পৃথিবী প্রভৃতি লোক এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। অর্ক ও অশ্বমেধ এই ছই—এরা আবার একই দেবতা। যিনি এ কথা জানেন তিনি পুনর্বার মৃত্যুকে জয় করেন। মৃত্যু এঁর আত্ম স্বরূপ হয় এবং তিনি দেবতাদের সঙ্গে অভিন্ন হন।

## পাপের উৎপত্তি ও দেবতাদের অমৃতত্বলাভ

দেবতা ও অসুর প্রজাপতির ছই সস্তান। এদের মধ্যে দেবতারা কনিষ্ঠ ও অসুররা জ্যেষ্ঠ। তাঁরা পরস্পর প্রতিদ্বন্দিতা করেছিলেন। দেবতারা বলেছিলেন, আমরা যজ্ঞে উদ্গীথ দ্বারা অসুরদের পরাজিত করব। তাঁরা বাক্কে বলেছিলেন, ৩মি আমাদের জন্ম উদ্গীথ গান কর। বাক্ বললেন, তাই হোক। বাক্ তাদের জন্ম উদ্গীথ গান করেছিলেন— বাক্ দিয়ে যে ভোগ লাভ হয়, তা সমস্ত দেবতা ভোগ করুক; কিন্তু বাক্ যে কল্যাণ বাক্য বলে, তা নিজের হোক। অসুররাজ্ঞানতে পারলেন, দেবতারা এই উদ্গাতা দিয়ে আমাদের পরাজ্ঞিত করবে। এইজন্ম তাঁরা বাক্কে আক্রমণ করে তাকে পাপে বিদ্ধ করেছিলেন। লোকে ক্রেজ্টিত বাক্য বলে, এ দেই পাপ। তারপর তাঁরা প্রাণকে বলেছিলেন, তুমি আমাদের জন্ম উদ্গান কর।

প্রাণ বলদেন, তাই হোক। প্রাণ তাঁদের জন্য উদ্গীথ গান করেছিলেন— প্রাণ দিয়ে যা ভোগ হয় তা সব ইন্দ্রিয় ভোগ করুক, আর প্রাণ যে কল্যাণ আত্রাণ করে তা নিজের হোক। অস্কররা জানতে পেরেছিলেন যে দেবতারা এই গান দিয়ে তাঁদের পরাজিত করবে। তাই তাঁরা প্রাণকে আক্রমণ করে পাপবিদ্ধ করেছিলেন। লোকে যে অপ্রিয় গন্ধ আ্রাণ্ডাণ করে, তা সেই পাপ।

তারপর তাঁরা চোথকে বললেন, তুমি আমাদের জক্ম উদ্গান কর।
চোথ বললেন, তাই হোক। তারপর চোথ তাদের জক্ম উদ্গান করলেন—
চোথ দিয়ে যে ভোগ হয় তা সব ইন্দ্রিয়ের হোক, কিন্তু যে কল্যাণ সে
দেখে তা শুধু নিজের হোক। অস্থররা জানতে পারলেন, তাঁরা এই উদ্গাতা দিয়ে আমাদের পরাজিত করবে। এই জক্ম তাঁরা চোথকে আক্রেন
মণ করে তাকে পাপবিদ্ধ করেছিলেন। লোকে যে কুরূপ দেখে তা
এই পাপ।

তারপর তাঁর। কানকে বললেন, তুমি আমাদের জন্ম উদ্গান কর। কান বললেন, তাই হোক। তিনি তাদের জন্ম উদ্গান করেছিলেন—কান দিয়ে যে ভোগ হয় তা দব ইন্দ্রিয় ভোগ করুক, কিন্তু সে যে কল্যাণ-বাণী শোনে তা নিজের হোক। অমুররা জানতে পেরেছিলেন, তাঁরা এই উদ্গাথা দিয়ে আমাদের পরাজিত করবে এইজন্ম তাঁরা কানকে আক্রনণ করে তাকে পাপবিদ্ধ করেছিলেন। লোকে যে অপ্রিয় বিষয় শোনে, তা এই পাপ।

তারপর তাঁরা মনকে বলেছিলেন, তুমি আমাদের জন্য উদ্গান কর।
মন বললেন, তাই হোক। তখন মন তাঁদের জন্য উদ্গান করেছিলেন—
মনে যে স্থ লাভ হয় তা সব ইন্দ্রিয় ভোগ করুক, কিন্তু মন যে কল্যাণ
সংকল্প করে তা নিজের হোক। অসুররা জ্ঞানতে পেরেছিলেন, দেবতারা
এই উদ্গাথা দিয়ে আমাদের পরাজিত করবে। এইজন্ম তাঁরা মনকে
আক্রমণ করে তাকে পাপবিদ্ধ করেছিলেন। মন যে অশুভ সঙ্কল্প করে
তা সেই পাপ। এইভাবে সমস্ত দেবতা পাপযুক্ত হলেন এবং অসুররা
তাঁদের পাপবিদ্ধ করেছিলেন।

এরপর দেবতারা মুখন্থিত প্রাণকে বললেন, তুমি আমাদের জ্বস্থ উদ্গান করে। প্রাণ বললেন, তাই হোক। প্রাণ তাঁদের জ্বস্থ উদ্গান করেছিলেন। অস্থররা জানতে পেরেছিলেন, দেবতারা এই উদ্গাতা দিয়ে আমাদের পরাজিত করবে। তাঁরা তাঁকে আক্রমণ করে পাপবিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঢিল যেমন পাথরকে আঘাত করতে গিয়ে নিজেই নই হয়, তেমনি তাঁরাও মুখ্য প্রাণকে বিনাশ করতে গিয়েনিজেরাই বিশ্বস্ত হলেন এবং চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে বিনষ্ট হলেন। এইভাবে দেবতাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠিত হল এবং অস্থররা পরাভূত হলেন।

তারপর দেবতারা বললেন, যিনি আমাদের দঙ্গে যুক্ত হয়ে রইলেন, তিনি কোথায় ছিলেন ় তিনি আস্ত অর্থাৎ মুখের মধ্যে ছিলেন। এই-জক্ম তাঁর নাম অয়াস্য এবং অঙ্গের রস বলে আঙ্গিরস। এই দেবতা দূর নামে প্রসিদ্ধ, কারণ মৃত্যু এঁর থেকে দূবে। যিনি এ কথা জ্বানেন, মৃত্যু তাঁর নিকট থেকেও দূরে যান। সেই দেবতা এই সমস্ত দেবভার পাপরূপ মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন করে দিকের শেষে পাঠিয়েছেন এবং তাদের পাপও সেখানে রেখেছেন। আমি পাপরূপ মৃত্যুর অধীন হলাম, এ কথা যাতে বলতে না হয় সেইজ্ব্য এ দেশের লোকের নিকটে বা সীমাস্টেও যাবেনা।সেই দেবতা এঁদের মৃত্যুর অতীত করেছিলেন। তিনি বাক্কেই প্রথমে বহন করে নিয়ে গেলেন। বাক্ মৃতুকে অতিক্রম করে অগ্নিস্বরূপ হলেন। মৃত্যুকে অতিক্রম করে অগ্নি দীপ্তি পেতে লাগলেন। তারপর প্রাণ বা প্রাণের ইন্সিয়কে বহন করে নিয়ে গেলেন। মৃত্যুকে অতিক্রম করে তিনি বায়ু হয়ে প্রবাহিত হতে লাগলেন। তাবপর তিনি চোখকে নিয়ে গেলেন। মৃত্যুকে অতিক্রম করে তিনি আদিত্য হয়ে উত্তাপ দিতে লাগলেন। তারপর তিনি কানকে নিয়েগেলেন। মৃত্যুকে অতিক্রম করে তিনি দিক হয়ে বর্তমান আছেন। তারপর তিনি মনকে বহন করে নিয়ে গেলেন। মৃত্যুকে অতিক্রম করে মন চন্দ্র হয়ে দীপামান হলেন। যিনি এ সব জানেন, মুখ্য প্রাণ তাঁকে মৃত্যুর পরপারে বহন করে নিয়ে যান। তিনি গান করে নিজের জন্ম অন্নাদি লাভ করেছিলেন। প্রাণীরা যা আহার করে, তা প্রাণের সাহায্যেই করে। পাপ অন্তেই প্রভিষ্ঠিত আছে।

#### প্রাণের শ্রেষ্ঠতা

তারপর দেবতারা বললেন, এই অন্ন তুমি গান করে নিজের জ্বল্য পেয়েছ। আমাদেরও এই অন্নের ভাগী কর। প্রাণ বললেন, তোমরা আমাতে প্রবেশ কর। 'তাই হোক' বলে তারা সবাই তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। এইজন্যই প্রাণ ভোজন করলেই সব ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হন। যিনি এ কথা জানেন, তাঁর জ্ঞাতিরা তাঁর আশ্রয়নেয় এবং তিনি তাদের ভর্তা ও নেতা হন। তিনিই অন্নভোক্তা ও সবার অধিপতি হন। এই বিদ্বানের সঙ্গে কেউ প্রতিদ্বন্দ্রভার চেষ্টা করলে সে জ্ঞাতি পালনে অক্ষম হয়। কিন্তু অনুগত ও অন্নবর্তী হয়ে পোয়াপালন করতে চাইলে তাতে সমর্থ হয়।

অঙ্গের রস বলে তাঁর নাম আঞ্চিরস। প্রাণ্ট অঙ্গের রস। এইজ্বতা শরীরের কোন অঙ্গ থেকে প্রাণ উৎক্রান্ত হলে সেই অঙ্গই শুকিয়ে যায়। প্রাণ বৃহস্পতি। বাক্য বৃহতী এবং প্রাণ তার পতি। এইজম্মই এঁর নাম বহস্পতি। প্রাণই ব্রহ্মণস্পতি। বাক্য ব্রহ্ম এবং প্রাণ তার পতি। এইজন্ম এঁর নাম ব্রহ্মণস্পতি। এই প্রাণই সাম। বাকৃই সাম। ইহা স ও অমু উভয়ই। তাই সামের সামহ। প্রাণ পোকা, মশক, হাতি ও ত্রিলোকের সমান। এইজক্য এর নাম সাম। যিনি এ কথা জানেন, তিনি সামের সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন। এই প্রাণই উদগীথ। প্রাণই উৎ, কারণ প্রাণ দিয়েই সমস্ত উত্তর অর্থাৎ বিগ্নত হয়। আর বাকই গীথা। স্বতরাং এ উৎ ও গীথা উভয়ই। এইজক্সই এর নাম উদ্গীধ। এই বিষয়ে শোনা যায় যে চিকিতানপুত্র প্রহ্মদন্ত যজ্ঞে সোমপান করবার সময় বলেছিলেন, অয়াস্থ আঙ্গিরস যদি অন্থ ভাবে উদ্গান করেথাকেন তো সোমরাজা আমার মাথা নিপাত করুন। তিনি উদগীথকে বাক্ ও প্রাণ রূপেই ভজনা করেছিলেন। যিনি সামের এই তর্ধন জানেন, তিনি ধনলাভ করেন। স্বরই তাঁর ধন। ঋষিকের কাজ করতে হলে স্থার চাইবেন এবং স্থার বাক্যে ঋতিকের কাজ করবেন। এ**ইজন্ম সকলে** মধুর অরের ঋষিক দেখতে চায়। কারণ তিনি স্কণ্ঠ সম্পদের অধি- কারী। সামের এই সম্পদ যিনি জানেন, তিনি সম্পদ লাভ করেন। যিনি সামের স্থবর্ণ জানেন, তাঁর স্থবর্ণ লাভ হয়। স্বরই তাঁর স্থবর্ণ। যিনি সামের প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তাঁর প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। বাক্ই সামের প্রতিষ্ঠা, কারণ বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েই এই প্রাণ সামরূপে গীত হয়। কেউ কেউ বলেন যে ইহা অন্নে প্রতিষ্ঠিত হয়েই সামরূপে গীত হয়।

#### প্রমান মন্ত্রের ব্যাখ্যা

এইবারে প্রমান নামে মন্ত্রের জ্ঞপ ব্যাখ্যা করা হবে। প্রস্তোতা যখন প্রস্তাব অংশ গান আরম্ভ করবেন, তথন এই মন্ত্র জ্ঞপ করবেন—অসতোমা সদ্গময় তমসো মাজ্যোতির্গময় মৃতোর্মামৃতং গময়েতি। অসং থেকে আমাকে সংস্বরূপেনিয়ে যাও। অন্ধকার থেকে আমাকে আলোকে নিয়ে যাও। মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃত্রে নিয়ে যাও। যখন তিনি বল্বনে, অসং থেকে আমাকে সংস্বরূপে নিয়ে যাও, তথন বুঝতে হবে যে মৃত্যুই অসং ও সংই অমৃত। তাই তিনি বলেন যে আমাকে অমৃত্র কর। অন্ধকার থেকে আমাকে আলোকে নিয়ে যাও, এর অর্থ অন্ধকারই মৃত্যুও জ্যোতিই অমৃত। স্বতরাং তিনিযে বলেন অমৃতে নিয়ে যাও, তাতে কিছুই অস্পষ্ট নেই। অবশিষ্ট স্তোত্রগুলি গান করে নিজের জন্ম অন্নাচ্চ লাভ করবে। সেইজন্ম এই মন্ত্র উচ্চারণের সময়ে উদ্গাতা ফল কামনাকরে বর চাইবে। এই জ্ঞানসম্পন্ন উদ্গাতা নিজের বা যজ্মানের জন্ম যে ফল কামনা করেন, তা উদ্গান করেই লাভ করেন। এই জ্ঞানেই লোক জন্ম করা যায়। সামকে যিনি এই ভাবে জানেন, তাঁর লোক প্রাপ্তি হবে না ভাবার কারণ নেই।

### স্ষ্টির কথা

পূর্বে এই জগং আত্মারূপে বর্তমান ছিল। সেই আত্মা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখলেন না। তিনি প্রথমেই বললেন, আমি আছি। এই ভাবে অহম্ নাম হল। সেইজ্ব্যু এখনও লোকে প্রথমে অহম্ ও পরে অহ্য নাম বলে। এর পূর্বেই তিনি সমস্ত পাপ দগ্ধ করেছিলেন বলে তাঁর নাম পুরুষ। যিনি এ কথা জ্ঞানেন, তিনি এর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে দগ্ধ করতে পারেন। তিনি ভীত হয়েছিলেন। একজন লোক একাকী থাকলে ভয় পায়। তিনি ভাবলেন, আমি ছাড়া আর কিছুই যথননেই, তথন আমি ভয় পাব কেন १ এতেই তাঁর ভয় দূর হল। ভয় তো দ্বিতীয় বস্তু থেকেই। কিন্তু তিনি আনন্দ পেলেন না। সেই জন্মই কেউ একাকী থাকলে আনন্দ পায় না। তিনি আর একজন চাইলেন। স্ত্রী ও পুরুষ আলিক্ষনবদ্ধ হলে যতটা হয়, তিনি ততটাই ছিলেন। তাই নিজের দেহকে ছই ভাগ করলেন। এতেই পতি ও পত্নী হল। এই জন্ম যাজ্ঞবন্ধ্য বলেছেন, প্রত্যেকে নিজে অর্ধ বিফলে বা প্রেন্ফুটিতের মতো। এই জন্ম এই দৃন্য স্থান স্ত্রী দিয়ে পূর্ণ হয়। তিনি সেই পত্নীতে মিথুন ভাবে উপগত হয়েছিলেন। তা থেকেই মায়বের উৎপত্তি।

সেই স্ত্রী ভাবলেন, আমাকে নিজের দেহ থেকে উৎপন্ন করে ইনি কী ভাবে আমাতেউপগত হচ্ছেন!আমি তিরোহিত হই। তিনি গো হলেন, অন্য জন বৃষ হয়ে তাতে উপগত হলেন। তাতে গো উৎপন্ন হল। একজন অখা হতেই অন্য জন অখ হলেন, গদভী হলে গদভ হলেন এবং তাতেই তিনি সমাগত হলেন। এই ভাবে এক ক্ষুরবিশিষ্ট জন্ত উৎপন্ন হল। একজন অজা, অন্য জন অজ হলেন। একজন মেষী, অন্য জন মেষ হলেন। তিনি তাতে উপগত হলেন। এই ভাবেই ছাগ ও মেষ উৎপন্ন হল। পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত মিথুন তিনি এইভাবে সৃষ্টি করলেন। তিনি চিন্তা করলেন, আমিই এই সৃষ্টি, কারণ আমিই এই সমস্ত সৃষ্টি করেছি। কাজেই তিনি সৃষ্টিরূপে পরিণত হয়েছেন। যিনি এই কথা জানেন, সৃষ্টি বিষয়ে তিনিই অষ্টা হন।

তারপর এইভাবে মন্থন করেছিলেন। মুখ ও হাত থেকে অগ্নি সৃষ্টি করলেন। এইজ্বল মুখ ও হাতের ভিতর লোম নেই।লোকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার যজ্ঞ করতে বলে, কিন্তু সব দেবতাই প্রজাপতির সৃষ্টি।তিনিই এই সব দেবতা। সমস্ত আর্দ্র বিস্তু তিনি শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছেন। ইহাই সোম। এই সমস্ত অন্ধ ও অন্ধাদ। সোম অন্ধ ও অগ্নি অন্ধভোকা। এটাই ব্রহ্মের অতি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তিনি যে নিজের শ্রেষ্ঠ অংশ থেকে দেবতাদের সৃষ্টি করেছেন এবং নিজেমর্ভ হয়েও অমরদের সৃষ্টি করেছেন, এই জন্মই এ তাঁর অতি সৃষ্টি। যিমি এ কথা জানেন তিনি তাঁর এই অতি সৃষ্টিতে স্রষ্ঠা হন।

#### আত্মার কথা

এই সমস্ত অব্যাকৃত অর্থাৎ অনভিব্যক্ত তথন ছিল। তারপর এ নাম রূপে অভিবাক্ত হল। এর এই নাম, এর এই রূপ। সেইজন্য এখনও এই জগৎ এই নামরূপে ব্যাকৃত হয়েছে। ক্লুর যেমন ক্লুরধানে বা অগ্নি অগ্নিকুলায়ে প্রবিষ্ট হয়, তেমনি আত্মাও এই দেহে নথের অগ্রভাগ পর্যস্থ প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। লোকে তাঁকে দেখতে পায় না। লোকে যা দেখে তা অপূর্ণ। এ যথন নিশ্বাস প্রশ্বাসের কাজ করে তথন তার নাম প্রাণ, যথন বাক্য উচ্চারণ করে তথন তার নাম বাক্, যথন দেখে তথন নাম চোথ, যখন শোনে তখন নাম কান, যখন মনন করে তখন নাম হয় মন। এ সমস্তই তাঁর কর্মের বিভিন্ন নাম। এইজন্ম যে আত্মাকে পৃথক ভেবে উপাসনা করে, সে প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। এই রকম আত্মা অপূর্ণ, এইজগ্রই একে পৃথক মনে হয়। এঁকে আত্মা ভেবেই উপাসনা করবে। কাবণ আত্মাতেই এই সমস্ত এক হয়। এই আত্মাকে সকলের জানা উচিত। এই আত্মার দারাই সমস্ত জানা যায়। পদচিহ্ন দেখে যেমন পলাতক পশুকে থুঁজে পাওয়াযায়, তেমনি আত্মাকে জানতে পারলেই সব জানা যায়। যিনি এই কথা জানেন, তিনি কীর্তি ও যশের অধি-কারী হন।

তদেতং প্রেয়ঃ পুত্রাং প্রেয়ো বিত্তাং প্রেয়ে ইশুস্মাং সর্বস্মাদস্তরতরং যদয়মাত্মা। এই যে অস্তরতর আত্মা, ইনি পুত্রের চেয়ে প্রিয়, বিত্তের চেয়ে প্রিয়, বিত্তের চেয়ে প্রিয়, সবার চেয়ে প্রিয়। অস্থ কিছুকে যে আত্মার চেয়ে প্রিয়তর বলে মনে করে, কোন আত্মজ্ঞ ব্যক্তি তাকে 'তোমার প্রেমাস্পদ মরে যাবে' বললে তাই ঘটে। কারণ তার এই সত্য বলার যোগ্যতা আছে। তাই আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাদনা করবে। আত্মাকে যে প্রিয়রূপেউপাদনা

#### ব্ৰহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান

ব্রহ্মবিদরা বন্দেন, মানুষ যে মনে করে ব্রহ্মবিভার দারা আমরা এই রকম হব, কিন্তু সেই বিভার ফলে ব্রহ্ম কি সব পেয়েছিলেন ? এই জ্বগৎ ব্রহ্মরপেই বর্তমান ছিল। তিনি জেনেছিলেন, আমিই ব্রহ্ম। এই জ্বলুই তিনি সর্বাত্মক হয়েছেন। দেবতাদের মধ্যে যিনি এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তিনিও সর্বাত্মক হলেন। ঋষি ও মানুষদের ক্ষেত্রেও এই রকম। তাই দেখে ঋষি বামদেব জেনেছিলেন, আমি মনু ও স্কুত হয়েছিলাম। সেই জ্বল্য এখনও যিনি 'আমি ব্রহ্মা বলে জানেন, তিনি সবই হন। তাঁর সব কিছু পাবার ব্যাপারে দেবতারাও বাধা দিতে পারেননা। কারণ তিনি সর্বভূতের আত্মা হন। অপরপক্ষে 'আমি অক্ম ও আমার উপাস্থা দেবতা অক্ম' এই ভেবে যে অক্ম দেবতার উপাসনা করে, সে কিছুই জানে না। পশু যেমন মানুষের নিকটে, সেও দেবতাদের নিকটে তেমনি। যেমন বহু পশু মানুষের সেবা করে, তেমনি এক এক ব্যক্তি দেবতাদের সেবা করে। একটা পশু চলে গেলে মানুষের হৃঃখ হয়, বহু পশু গেলে অনেক বেশি ছুঃখ হয়। এই জক্মই দেবতারা চান না যে মানুষ ব্রহ্মত্ব লাভ করে।

পূর্বে এই জগং ব্রহ্মরূপে বর্তমান ছিল। তিনি একাকী ছিলেনবলে কিছু করতে সক্ষম হন নি। সেই জন্য তিনি শ্রেয়ারূপী ক্ষত্রিয় জাতি সৃষ্টি করলেন। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র বরুণ সোম রুজ পর্জন্য যম মৃত্যু ও ঈশান এঁরা ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। এই জন্মই রাজস্থ্য যজে ব্রাক্ষণেরা ক্ষত্রিয়র নিচে উপবেশন করে। ব্রাক্ষণ ক্ষত্রিয় কেই এই যশ দেন। ব্রাক্ষণই ক্ষত্রিয়র উৎপত্তি স্থল। এই জন্ম যদিও রাজা শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেন, যজের শেষে কিন্তু তিনি ব্রাক্ষণকেই আশ্রয় করেন। যে ব্রাক্ষণকে হিংসা করে, সে নিজের উৎপত্তি স্থলকেই হিংসা করে। সে অধিকতর পাপী হয়, যেমন লোকে পাপী হয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে হিংসা করে।

ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করেও তিনি কর্মক্ষম হলেন না। সেই জ্বন্স তিনি বৈশ্য জাতি সৃষ্টি করলেন। যেমন বস্থু রুজ আদিত্য বিশ্বদেবও মরুৎগণ। দেবতাদের মধ্যে এঁরা গণদেবতা বলে পরিচিত। এতেও তিনি কর্মক্ষম হলেন না। তাই তিনি পৃষণরূপী শূজ জাতি সৃষ্টি করলেন। এরা মানুষকে পোষণ করে। এই পৃথিবীই পৃষা। কারণ পৃথিবী সব কিছুই পোষণ করে। এতেও তিনি সব কাজে সক্ষম হলেন না বলে শ্রেয়োরূপী ধর্মকে সৃষ্টি করলেন। ইহা ক্ষত্রিয়রও ক্ষত্রিয়। এইজন্ম ধর্মের চেয়ে বলশালী আর কিছু নেই। বলহীন লোকও ধর্মের সাহায্যে বলবানকে শাসন করে। যা ধর্ম, তাই সত্য। তাই লোকে সত্যবাদীকে লক্ষ্য করে বলে, এ ধর্ম বলছে। আর ধার্মিককে লক্ষ্য করে বলে, এ সত্য বলছে। তাই ধর্ম ও সত্য একই।

এইভাবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শৃদ্র ও বৈশ্য হল। তিনি দেবতাদের মধ্যে অগ্নি ও মামুষের মধ্যে ত্রাহ্মণ হলেন। ক্ষত্রিয় রূপ ধরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য রূপ ধরে বৈশ্য ও শৃদ্র রূপ ধরে শৃদ্র হলেন। সেই উপাদক দেবতাদের মধ্যে অগ্নিতে ভোগালোক কামনা করে এবং মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণকে কামনা করে। কারণ এই তুইরূপেই ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েছেন। আত্মতত্ত্ব না জেনে যে ইহলোক থেকে চলে যায়, সে আতাকে জানে না বলে আত্মা তাকে রক্ষা করে না। এ কথা যার জানা নেই, সে এই পৃথিবীতে পুণা কর্ম করলেও পরিণামে তা ক্ষয় হয়। তাই আত্মাকেই স্বল্যেক ৰলে উপা-সনা করবে। আত্মাকে যিনি স্বলোক বলে উপাসনা করেন, তাঁর কর্ম ক্ষয় হয় না। কারণ তিনি যা চান, তা আত্মা থেকেই সৃষ্টি করেন। এই আত্মা সকল প্রাণীর আশ্রয়। সে যে হোম ও যজ্ঞ করে, তাতে সে দেবতাদের লোক হয়। সে যে বেদপাঠ করে তাতে ঋষিদের, সে যে পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করে তাতে পিতৃগণের, সে যে মারুষকে বাসস্থান ও আর দান করে তাতে মানুষেব এবং পশুদের যে তুণ ও জল দান করে তাতে পশুদের আশ্রয় হয়। তার গৃহের পশু পাখি ওপিণী-দিকা পর্যন্ত যে সব প্রাণী অন্ধ পেয়ে জীবিত থাকে, সে তাদেরও আশ্রয় হয়। কেউ যেমন নিজের লোকের বিনাশ চায় না, তেমনি এই রকম

## জ্ঞানী ব্যক্তিও কারও অনিষ্ঠ চায় না। শাস্ত্রে এই মীমাংসা হয়েছে।

### পঞ্চবিধ সম্পদ

পূর্বে এই জগং আত্মারপেই বিভ্যমান ছিল। তিনি চাইলেন, আমার পত্নী হোক, আমি সন্তান উৎপন্ন করি। আমার বিত্ত হোক, আমি কর্ম সম্পন্ন করি। এই সমস্ত কামনা। এর চেয়ে বেশি ইচ্ছা করলেও কেউ পায় না। এইজন্ত এখনও অকৃতদার ব্যক্তি কামনা করে, আমার পত্নী হোক, আমি সন্তান উৎপন্ন করি। আমার বিত্ত হোক, আমি কর্ম করি। যতক্ষণ সে এ সব পায় না, ততক্ষণ সে নিজেকে অপূর্ণ ভাবে। তার পূর্ণতা হয় এইভাবে—মন তার আত্মা অর্থাৎ পতি, বাক্ জায়া ওপ্রাণ সন্তান। চোখ মানবীয় সম্পদ, জীবন চোখ দিয়েই সেই সম্পদ লাভ করে, কান দৈব সম্পদ, কান দিয়ে এই বিষয় শোনে। শরীর এর কর্ম। কারণ শরীর দিয়েই মানুষ কর্ম করে। এই হল পঞ্চবিধ যক্ত, পঞ্চবিধ পক্ত, পঞ্চবিধ পুরুষ। যা কিছু আছে, সে সবই পঞ্চবিধ। যিনি এক কথা জানেন, তিনি এই সমস্ত লাভ করেন।

### সপ্তবিধ অন্ন

পিতা যখন মেধা ও তপস্থায় সাত রকম অন্ন সৃষ্টি করেছিলেন, তার একটি সর্বসাধারণকে ও হুটি দেবতাদের দিয়েছিলেন এবং তিনটি নিজের জন্ম রেখে একটি দিয়েছিলেন পশুদের। যাদের প্রাণ আছে ও যাদের নেই, তারা সকলেই সেই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যদিও স্বাই সর্বদা অন্ন ভোজন করছে তবু অন্ন ক্ষয় হয় না কেন ? যিনি অন্নের এই অক্ষয়ত্ত্বের বিষয় জানেন, তিনি প্রতীক দিয়ে অন্ধ-ভোজন করেন এবং বল লাভ ও দেবছ-লাভ করেন। এইগুলি শ্লোক।

পিতা যে উপাসনা ও কর্মের সাহায্যে সাত প্রকার অন্ন উৎপাদন কর-লেন এর অর্থ তিনি উপাসনা ও কর্মের সাহায্যেই উৎপাদন করেছিলেন। একটি অন্ন ভোক্তার সার্বজনীন, এই কথার অর্থ লোকে যা ভোজন করে তা সর্ব সাধারণের অন্ন। যে এর উপাসনা করে, এই কথার অর্থ যে এই

অন্ন আত্মসাং করে, সে পাপ থেকে মৃক্ত হয় না। কারণ এই অন্ন সর্ব সাধারণের ভোজনের জ্বন্স। দেবতাদের জ্বন্স তিনি হুটি স্বষ্টি করলেন, এর অর্থ দেবতাদের উদ্দেশে আছতি ও বলি উৎসর্গ করা। এইজ্বন্থ আহুতি ও বলি এই ছই-ই করা হয়। অনেকে বলেন যে দর্শ ও পূর্ণমাস অর্থাৎ অমাবস্থা ও পুণিমার যাগ, এই তুই অন্ন। এই জন্মই কিছু কামনা করে ইষ্টিযাগাদি করবে না। পশুদের একটি অন্ন দেবে, এই অন্নের অর্থ ত্ব্ধ। কারণ মানুষ ও পশু প্রথমে ত্ব্ধ পান করেই জীবন ধারণ করে। এই জন্মই নবজাতককে প্রথমে ঘূত লেহন ও পরে স্কন্মপান করানো হয় এবং নবজাত বংস সম্বন্ধে লোকে বলে সে এখনও তৃণভোজী হয় নি। এ সমস্তই সেই অল্লে প্রতিষ্ঠিত। এর অর্থ যারা নিশ্বাস প্রশ্বাসের কাজ করে ওযারা করেনা অর্থাৎসঙ্গীব ওনি**র্জীবসকলেই হুগ্ধে প্রতিষ্ঠিত**। এই বিষয়ে অন্য ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, ত্বন্ধ দিয়ে এক বংসর হোম করে লোকে পুনমূ ত্যু জয় করে। এ কথা ঠিক নয়।পূর্বে যা বলা হয়েছে তা যিনি জানেন, তিনি যেদিন হোম করেন সেই দিনই পুনমু ত্যু জয় করেন। সর্বদা ভক্ষণ করেও সেই অন্ন ক্ষয়হয় না কেন্ গু এর অর্থ, ভোক্তাজীবই অক্ষয়ের হেতু, কারণ তিনি এই অন্ধ বারবার উৎপাদন করেন। যিনি এই অক্ষয়ের কারণ জানেন, এর অর্থ জীবই অক্ষয়ের কারণ। কারণ তিনিই ভাবী কর্ম ও উপাসনায় অন্ন উৎপাদন করেন। তিনি এই কাজ না করলে এর অবশ্যই ক্ষয় হবে। তিনি প্রতীকের দারা অর আহার করেন। এর অর্থ প্রতীক অর্থাৎ তিনি প্রধানরূপে আহার করেন, দেবছ ভাব প্রাপ্ত হন এবং অমৃত ভোগ করে জীবন ধারণ করেন। ইচা প্রশংসা ।

নিজের জত্য তিনি তিনটি অন্ন স্থির করলেন, এর অর্থ মন বাক্ ও প্রাণ এই তিনকে তিনি নিজের জত্য নির্দিষ্ট করলেন। লোকে বলে, আমি আনমনা ছিলাম, তাই দেখি নি বা শুনি নি। অতএব মনের ঘারাই লোকে দর্শন ও প্রবণ করে। কাম সঙ্কল্প সংশয় প্রজ্ঞা অপ্রজ্ঞা ধৃতি অধৃতি লজ্জা প্রজ্ঞা ভয় ইত্যাদি সমস্তই মন। পিছন থেকে স্পৃষ্ট হলেও মন দিয়ে তা জানা যায়। সমস্ত ধ্বনিই বাক্। বাক্ বস্তু নির্ণয়ে সমর্থ, কিছু নিজে

অপরের প্রকাশ্য নয়। প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান ও অন—এ সম-স্তই প্রাণ। দেহ পিণ্ড এদের বিকার, তা বাব্ময়, মনোময় ও প্রাণময়। এরাই তিন লোক-বাক ইহলোক, মন অস্তরীক্ষ ও প্রাণ হ্বালোক। এরাই তিন বেদ—বাক্ ঋথেদ, মন যজুর্বেদ ও প্রাণ সামবেদ। এরাই দেবতা, পিতৃগণ ও মানুষ—বাক দেবতা, মন পিতৃগণ ও প্রাণ মানুষ। এরাইপিতা মাতা ও সন্তান—মন পিতা, বাক মাতা ও প্রাণ সন্তান। এরাই বিজ্ঞাত, বিদ্ধিজ্ঞাস্ত অবিজ্ঞাত —য। কিছু বিজ্ঞাত তা বাকের রূপ, কারণ বাক বিজ্ঞাতা, বিজ্ঞাত বস্তু হয়ে বাক তাঁকে রক্ষা করে। যা কিছু বিস্পষ্ট জানতে ইচ্ছা হয়, তা মনের রূপ। কারণ মন বিজি-জ্ঞাস্ত। মনই বিজিজ্ঞাস্ত বস্তু হয়ে তাঁকে রক্ষা করে। যা কিছু অবি-জ্ঞাত ভা প্রাণের রূপ। কারণ প্রাণ অবিজ্ঞাত। প্রাণই অবিজ্ঞাত বস্ত হয়ে তাঁকে পালন করে। পৃথিবী বাকের শরীর এবং অগ্নি তার প্রকা-শাত্মক রূপ। তাই বাক্ পৃথিবী ও অগ্নি সমান দূর বিস্তৃত। ফ্রালোক এই মনের শরীর এবং আদিতা তার জ্যোতির্ময় রূপ। তাই মন ছালোক ও আদিতা সমান দুর বিস্তত। তারা পরস্পার মিলিত হলেন এবং সেই মিলনে প্রাণ জন্মালেন। সেই প্রাণ পরম প্রভু। তিনি প্রতিপক্ষবিহীন, কারণ দ্বিতীয় কেউ থাকলে প্রতিপক্ষ হয়। যিনি এ কথা জানেন, তাঁর প্রতিপক্ষ থাকে না। জল এই প্রাণের শরীর, চন্দ্র তাঁর জ্যোতির্ময় রূপ। প্রাণ জল ও চন্দ্র সমান দুর বিস্তৃত। এঁরা সবাই সমান, সবাই অনস্তু। যিনিই এঁদের পরিচ্ছিন্ন রূপে উপাসনা করেন, তিনিই সদীম লোক ক্সয় করেন। যিনি অনস্থ রূপে এ দের উপাসনা করেন, তিনি অনস্ত-লোক জয় করেন।

## প্রজাপতির ষোড়শ কলা

সম্বংসরাথা প্রজ্ঞাপতির ষোলটি কলা আছে। পনের তিথি তার পনের কলা এবং গ্রুব ষোড়শ কলা। তিথির দ্বারা তিনি বধিত ও ক্ষয় প্রাপ্ত হন। এই ষোল কলার সাহায্যে তিনি অমাবস্থা তিথিতে সমস্ত প্রাণীকে ব্যাপ্ত করে অবস্থান করেন এবং পর দিন উথিত হন। সুতরাং এই দেব- তার সম্মানে অমাবস্থার রাতে কোন প্রাণীর এমনকি কৃকলাসেরও প্রাণ বিচ্ছিন্ন করবে না। যিনিই এইজ্ঞান লাভ করেছেন, তিনিই ঐ সম্বংসরাখ্য ষোড়শকল প্রজ্ঞাপতি। বিত্ত তাঁর পনের কলা এবং দেহ ষোড়শ কলা। বিত্তেই দেহের ক্ষয় বৃদ্ধি হয়। এই দেহপিণ্ড চক্রনাভির মতো। এইজ্ঞা কেউ সর্বম্ব নাশের মতো হীন-দশাগ্রস্ত হয়েও সশরীরে বেঁচে থাকলে লোকে বলে, ইনি কেবল চক্র শলাকাদিহীন হয়েছেন।

## লোকত্রয় সম্প্রতিকর্ম ও প্রাণব্রত

মনুয়ালোক পিতৃলোক ও দেবলোক, এই তিনটি লোক আছে। মনুয়া-লোক একমাত্র পুত্রের দারা জয় করতে পারা যায়, অপরের দারা নয়। পিতৃলোক কর্মের দারা এবং দেবলোক বিভায় জয় করতে হয়। এই তিন লোকের মধ্যে দেবলোকই সর্বোত্তম। সেইজন্মই বিভার প্রশংসা করতে হয়।

অতঃপর সম্প্রতি অর্থাৎ মৃত্যুকালে পিতার পুত্রকে উপদেশ। পিতা যথন মরবেন মনে করেন, তথন পুত্রকে ডেকে বলেন, তৃমি ব্রহ্ম, তৃমি যজ্ঞ, তৃমি লোক। পুত্র উত্তর দেন, আমি ব্রহ্ম, আমি যজ্ঞ, আমি লোক। এই বক্তব্যের অর্থ, আমার বেদাধ্যয়ন ব্রহ্ম শব্দে অনুষ্ঠেয়, যজ্ঞ শব্দে ও লোক লোক শব্দে সংগৃহীত হল। পুত্র এই সব নিয়ে আমাকে পৃথিবী থেকে উদ্ধার করবে। এইজক্মই সকলে উপদেশ প্রাপ্ত পুত্রকে লোকপ্রাপ্তির হেতৃ বলে মনে করে এবং তাকে উপদেশ পিয়ে থাকে। এই জ্ঞান লাভ করে পিতা যথন ইহলোক ত্যাগ করেন, তথন তিনি প্রাণের সঙ্গে এই পুত্রেই প্রবেশ করেন। তিনি যদি প্রমাদ-বশত কোন কর্তব্য কর্ম না করে থাকেন, তবে পুত্রই তাঁকে এই সমস্ত থেকে উদ্ধার করে। এইজক্ম তার নাম পুত্র। পুত্রের দ্বারাই পিতা ইহলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এরপর অমর দৈব প্রাণ ভাঁতে প্রবেশ করে। পৃথিবী ও অগ্নি থেকে দৈব বাক্ তাতে প্রবেশ করে। এর দ্বারা লোকে যা যা বলে তাই সম্পন্ন হয়। ত্যুলোক ও আদিত্য থেকে দৈব মন তাতে প্রবেশ করে। এই দৈব মনের দ্বারাই আনন্দলাভ করা যায় এবং শোক

করতে হয় না। জল ও চন্দ্র থেকে দৈব প্রাণ তাঁতে প্রবেশ করে। যা मकातिक रुख वा ना रुख वाथिक ও विनष्टे रुख ना। जा-हे रेपव लाग। এই জ্ঞান যার আছে, তিনি সর্বভূতের আত্মা হন। এই সব প্রাণী যে শোক করে থাকে, তাদের শোক তাদের সঙ্গেই সংযুক্ত থাকে। জ্ঞানীর নিকটে কেবল পুণাই যায়, পাপ দেবতাদের স্পর্শ করতে পারে না। ত্রত বিষয়ের মীমাংসা এই রকম। প্রজাপতিইন্দ্রিয়দের সৃষ্টি করেছেন। সেই ইন্দ্রিয়রা পরস্পরের কাছে স্পধা করতেলাগল। বাক সম্বন্ধ করল. আমি বাক্য বলব। চোথ সঙ্কল্ল করল, আমি দর্শন করব। কান সঙ্কল্ল কবল, আমি শ্রবণ করব। অন্যান্ত ইন্দ্রিয়রাও নিজের কর্মান্ত্রযায়ী এক-একটি সম্বল্প করল। মৃত্যু শ্রাম রূপ ধারণ করে এঁদের নিকটে এদে সবাইকে বশ করল। সবাইকে নিজের অধীন করে তাদের কার্য সম্পা-দনে বাধা দিল। এইজন্মই বাক্ চোথ ও কান প্রান্ত হয়। কিন্তু মৃত্যু মধ্যম প্রাণকে আয়ত্ত করতেপারে নি। তাই ইন্দ্রিয়রাতাঁকেই জানবার জন্ম সঙ্কল্ল করল। তারা বলল, ইনিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইনি কর্ম কৰুন বা না করুন, ইনি কিছুতেই প্রান্ত হন না। আমরা সকলে এর রূপ ধারণ করি। তারপর তারা প্রাণের রূপ ধারণ করেছিল। এইজ্ঞ ভারা প্রাণ, এই নামেই পরিচিত। এই তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনি যে কুলেই জন্ম গ্রহণ করেন সেই কুল তাঁর নামেই পরিচিত হয়। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যে স্পর্ধ। করে, সে শীর্ণ হয় এবং বিশীর্ণ হয়ে অবশেষে নরে যায়। ইহাই অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা

এর পর অধিদৈবত ব্যাখ্যা। অগ্নি সঙ্কল্ল করল, আমি প্রজ্ঞলিত হব।
আদিত্য সঙ্কল্ল করল, আমি উত্তাপ দেব ! চন্দ্র সঙ্কল্ল করল, আমি কিরণ
দিতে থাকব। এই ভাবে অস্থাস্থ্য দেবতারাও তাদের প্রবৃত্তি অনুসারে
এক এক সংকল্প করল। ইন্দ্রিয়দের মধ্যে যেমন মধ্যম প্রাণ, তেমনি
দেবতাদের মধ্যে বায়ু। অস্থাস্থ্য দেবতারা মলিন হয়, কিন্তু বায়ু মান হয়
না। যিনি বায়ু, তিনি অস্থবিহীন দেবতা।

এই বিষয়ে শ্লোক আছে—সূর্য যার থেকে উদিত হয় এবং ফাতে অক্ত যায়, তিনি কে ? সূর্য প্রাণ থেকেই উদিত হয়ে প্রাণেই অস্ত যান। দেবতারা তাঁকেই ধর্মরূপে ধারণ করেছে। আজও তিনি, কালও তিনি। দেবতারা প্রাচীনকালে যে ত্রত নিয়েছিলেন, আজও সেই ত্রত অমুসারে কাজ করছেন। স্থতরাং এই ত্রত আচরণ করবে—আমি যেন পাপ রূপ মৃত্যু দ্বারা অভিভূত না হই। এই ভেবে প্রাণন ও অপানন কার্য করে। কেউ যদি কোন ত্রত নেয়, তাহলে সে যেন তা সমাপ্ত করে। এই ত্রত পালন করলে দেবতাদের সঙ্গে সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ হবে।

### নাম রূপ ও কর্ম

নাম রূপ ও কর্ম—জগং এই ত্রিবিধ পদার্থস্বরূপ। বাক্ নামের উক্থ অর্থাং উৎপত্তি স্থল। কারণ এর থেকেই নাম উথিত হয়। বাক্ নামের সাম। কারণ ইহা নামের সঙ্গে সমভাব প্রাপ্ত। ইহা নামের ব্রহ্ম, কারণ নামকে ইহা ধারণ করে। চক্ষু রূপের উক্থ, কারণ এর থেকেই রূপ উথিত হয়। ইহা রূপের সাম, কারণ রূপের সঙ্গেই ইহা সমভাব প্রাপ্ত। ইহা সমস্ত রূপের ব্রহ্ম, কারণ ইহাই সমস্ত রূপকে ধারণ করে থাকে। শরীর কর্ম সমূহের উক্থ। কারণ শরীর থেকেই কর্ম উথিত হয়। ইহাই কর্মের সাম, কারণ কর্মের সঙ্গেই সমভাব প্রাপ্ত। ইহা কর্মের ব্রহ্ম, কারণ ইহা কর্মের গারণ করে থাকে। ইহা তিনহয়েওএক, আত্মা এক হয়েও তিন। ইহাই অমৃত এবং সত্য দ্বারা আচ্ছাদিতা। প্রাণই অমৃত, নাম রূপই সত্য। নাম রূপের দ্বারা ইপ্রাণ আচ্ছাদিত।

# শ্বিতীয় অধ্যায় বালাকি-মজাতগক্ত সংবাদ

একদা বালাকি নামে গর্গবংশীয় এক দৃপ্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কাশী-রাজ অজাতশক্রকে বললেন, আমি আপনাকে ব্রহ্মোপদেশ দেব। অজাতশক্র বললেন, আপনি যে এই কথা বললেন, এর জন্ম আমি আপনাকে সহস্র গাভী দান করছি। লোকে শুধ্ 'জনক জনক' বলেই ধাবিত হয়। গার্গ্য বলবেন, মাদিভ্যে ঐ যে পুরুষ, এঁকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি। অজাতশক্র বললেন, না, এই বিষয়ে উপদেশ দেবেন না। ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বভূতের মুধা এবং দীপ্তিমান —এই রূপে আমি এঁর উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বভূতের মূধা ও দীপ্তিমান হন।

গার্গ্য বললেন, চন্দ্রে ঐ যে পুরুষ, এঁকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি। অজাতশক্র বললেন, না, এই বিষয়ে উপদেশ দেবেন না। ইনি মহান খেতবাস ও সোমরাজা—এই ভাবেই আমি এঁর উপাসনা করি। যিনি একে এই ভাবে উপাসনা করেন, তাঁর গৃহে অহরহ স্কৃত ও প্রস্কৃত সম্পন্ন হয় এবং তাঁর অন্নের কখনওক্ষয় হয় না।

গার্গ্য বললেন, বিহাতে ঐ যে পুরুষ, এঁকেই আমি ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি। অজাতশক্র বললেন, না, এই বিষয়ে উপদেশ দেবেন না। ইনি তেজস্বী—এই ভাবেই আমি এঁর উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি তেজস্বী হন এবং তাঁর সস্তানওতেজ্বী হয়।

গার্গ্য বললেন, আকাশে ঐ যে পুরুষ, এঁকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি। অজাতশক্র বললেন, না, এঁর বিষয় উপদেশ দেবেন না। ইনি পূর্ণ ও অচঞ্চল —এই ভাবে আমি এঁর উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি সন্ততি ও পশুতে পূর্ণ হন এবং তাঁর বংশ এ জগতে বিলুপ্ত হয় না।

গার্গ্য বললেন, বায়ুতে এই যে পুরুষ, এঁকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি। অজাতশক্র বললেন, না, এঁর বিষয়ে আপনি উপদেশ দেবেন না। ইনি ইন্দ্র বৈকৃষ্ঠ অপরাজিত সেনা—এই ভাবেই আমি এঁর উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন,তিনি জয়শীল অজ্ঞেয় ও শক্রজ্ঞা হন।

গার্গ্য বললেন, অগ্নিতে এই যে পুরুষ, এঁকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাদ্দনা করি। অজাতশক্র বললেন না, এঁর বিষয় উপদেশ দেবেন না। ইনি বিষাদহি অর্থাৎ সহনশীল, এই ভাবেই আমি এঁর উপাদনা করি। যিনি এইভাবে এঁর উপাদনা করেন, তিনি পরসহিষ্ণু হন এবং তাঁর সন্তানও

## পরসহিষ্ণু হয়।

গার্গ্য বললেন, জলে এই যে পুরুষ, এঁকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি। অজাতশক্র বললেন, না, এঁর বিষয়ে উপদেশ দেবেন না। ইনি প্রতিরূপ—এইভাবেই আমি এঁর উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তাঁর নিকটে অমুকূল বিষয় আসে. প্রতিকূল বিষয় আসে না। আর এর জন্মই আয়ুসদৃশ সন্তান জন্মে।

গার্গ্য বললেন, দর্পণে এই যে পুরুষ, এঁকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি। অজাভশক্র বললেন, না, এর বিষয়ে উপদেশ দেবেন না। ইনি দীপ্তিশীল—এইভাবেই আমি এঁর উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন. তিনি দীপ্তিমান হন। তাঁর সন্তান এবং যাঁদের সঙ্গেই তিনি সন্মিলিত হন, তাঁদের সকলকে দীপ্তিতে অতিক্রম করেন।

গার্গা বললেন, গমনশীল ব্যক্তির পিছনে যে শব্দ হয়, আমি তাঁকেই ব্লান্ধপে উপাদনা করি। অজাতশক্র বললেন, না, এঁর বিষয়ে আমাকে উপদেশ দেবেন না। ইনি অণু অর্থাৎ প্রাণ —এইভাবেই আমি এঁর উপাদনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাদনা করেন, তিনি ইহলোকে পূর্ণায়ু হন, দময়ের পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয় না।

গার্গ্য বললেন, দিকে এই যে পুরুষ, আমি এঁ কেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি। অজ্ঞাতশক্র বললেন, না, তাঁর বিষয়ে উপদেশ দেবেন না। ইনি অনপগ অর্থাৎ নিত্য সহচর। এই ভাবেই আমি এঁকে উপাসনা করি। যিনি এইভাবে তাঁর উপাসনা করেন, তিনি দিতীয় রূপ অর্থাৎ সহায় লাভ করেন এবং তাঁর স্বজন বিচ্ছেদ হয় না।

গার্গা বললেন, এই যে ছায়াময় পুরুষ, এঁকেই আমি ব্রহ্মবলে উপাসনা করি। অজাতশক্র বললেন, না, এঁর বিষয়ে আপনি উপদেশ দেবেন না। ইনি মৃত্যু, এই ভাবেই আমি এঁর উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, ইহকালে তিনি পূর্ণায়ু হন, কাল পূর্ণ হবার আগে মৃত্যু তাঁর নিকটে আসে না।

গার্গ্য বললেন, আত্মাতে এই যে পুরুষ, এঁকেই আমি ব্রহ্ম বলে উপাস্না করি। অজাতশক্র বললেন, না, এঁর বিষয়ে আপনি উপদেশ দেবেন

না। আমি এঁকে সংযত বৃদ্ধি বলে উপাসনা করি। যিনি এইভাবে এঁর উপাসনা করেন, তিনি সংযতাত্মা হন এবং তাঁর সস্তানও সংযত বৃদ্ধি হয়।

এর পর গার্গ্য নীরব হলেন। এবং অজাতশক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, এই-খানেই শেষ ?

গার্গ্য বললেন, হাা, এই পর্যস্তই।

অজাতশক্র বললেন, এই মাত্র জ্ঞানে ব্রহ্মকে জানা যায় না।

তথন গার্গ্য বললেন, আমি শিশুরূপে আপনার নিকটে উপস্থিত হয়েছি। অজ্ঞাতশক্র বললেন, একজন ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশের জন্ম কোনক্ষব্রিয়ের নিকটে উপস্থিত হবেন-—এ প্রতিলোম অর্থাৎ বিপরাতরীতি। যাই হোক, আমি ব্রক্ষোপদেশ দেব।

তারপর তিনি তাঁর হাত ধরে উঠলেন এবং ছজনে এক নিদ্রিত পুরুষের নিকটে এলেন। অজাতশক্র তাঁকে এই নামে ডাকলেন, হে মহান, হে শুক্লাম্বর, হে জ্যোতিম্মান, হে সোম। কিন্তু তিনি উঠলেন না। তাঁকে হাত দিয়ে বার বার ঠেলে জাগালেন। তখন তিনি উঠলেন। অজাত-শক্র বললেন, যখন এই ব্যক্তি নিদ্রিত ছিলেন, তখন এই বিজ্ঞানময় পুরুষ কোথায় ছিলেন? কোথা থেকে ইনি এখন এলেন?

গার্গা এর উত্তর জানতেন না। অজাতশক্র বললেন, যখনইনি এই ভাবে নিজিত ছিলেন, তখন এই বিজ্ঞানময় পুরুষ নিজের বিজ্ঞানে প্রাণের বিজ্ঞান গ্রহণ করে হাদয়ের অভ্যন্তরের আকাশে শয়ন করেন। যখন এই পুরুষ প্রাণের বিজ্ঞান গ্রহণ করেন, তখন নিজিত হন। তখন জ্ঞাণ বাক্ চোখ কান ও মনও গৃহীত হয়। যখন এই পুরুষ স্বপ্নে বিচরণ করেন, তখন তাঁর অবস্থা এই রকম হয়—তিনি যেন মহারাজ্ঞা মহাত্রাহ্মণ, বা উচ্চে নীচে গমন করেন। রাজ্ঞা যেমন তাঁর অমাত্যদের নিয়ে নিজের জনপদে যথেচ্ছে বিচরণ করেন, তেমনি এই পুরুষও ইন্দিয়েলর নিয়ে নিজের শরীরে যথেচ্ছ বিচরণ করেন। পুরুষ যখন স্বর্গ্ হন এবং কোন বিষয়েই জানতে পারেননা, তখন তিনি হিতা নামের যে বাহাত্তর হাজার নাড়ী দ্রুৎপিশু থেকে বেরিয়ে সারাশরীরে ব্যাপ্ত আছে,

তাতেই বেষ্টিত হয়ে তিনি শুয়ে থাকেন। এ যেন শিশু বা মহারাজা বা মহারাজা এক শ্রেষ্ঠ অবস্থা লাভ করে গুয়ে আছে। মাকড়শা যেমন নিজ্ঞের শরীরের স্থৃত্ত দিয়ে উধ্বে যায়, অগ্নির স্থালক যেমন চতুর্দিকে ছড়ায়, তেমন আত্মা থেকেও সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত লোক দেবতাও প্রাণী উৎপন্ন হয়। সেই আত্মার উপনিষদ 'সত্যের সত্য'। ইন্দ্রিয়রা সত্য, ইনি তাদের সত্য।

যিনি এই শিশু বংসকে তার আধান ও প্রত্যাধান অর্থাৎ আশ্রয় ও অবস্থানের স্থান এবং স্থুনা ও দাম অর্থাৎ খুঁটি ও দডি—এই সবের সঙ্গে জানেন, তিনি সাতজন বিদ্বেষকারী শক্তকে বিনাশ করেন। শরীরস্থ এই মধ্যম প্রাণই শিশু বা ৰংস, দেহ তার আধান বা আশ্রয়, মস্তক প্রত্যাধান বা আধার, প্রাণ স্থুনা বা খুঁটি এবং অন্ন দাম বা দড়ি। ক্ষয়-রহিত সাতজন এই প্রাণের সেবা করেন। চোখের রক্ত রেখা অবলম্বন করে রুদ্রে এর অমুগত আছেন, চোখের জল অবলম্বন করে পর্জন্য বা মেঘ, চোখের ভারা অবলম্বন করে আদিত্য, চোখেরই কালো অংশ অবলম্বন করে অগ্নি ও সাদা অংশ অবলম্বন করে ইন্দ্র এবং নিচের ও উপরের নেত্রপল্লব অবলম্বন করে যথাক্রমে পৃথিবী ও স্বর্গদেবতা এঁতে অমুগত আছেন। যিনিএরপজানেন, তাঁর অন্নাভাব হয়না।এই বিষয়ে এই শ্লোক আছে—একটি চমস বা পাত্র, তার মুখ নিচে এবং তলা উপরে। এতে সব রকম যশ নিহিত আছে। এর তীরে সাতজন ঋষি আছেন। অষ্টম স্থানী বাক্ ব্রহ্ম বা মন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন। মুখ নিচে ও তলা উপরে এই চমসটি মস্তক, ইন্দ্রিয়রাই সব রকম যশ, ইন্দ্রিয়দেরই ঋষি বলা হয়েছে. বাক্ অষ্টম স্থানে থেকে বাক্য উচ্চারণ করেন। ছই কান গোতম ও ভরন্বাজ, হুই চোখ বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি, হুই নাসারন্ধ্র বশিষ্ঠ ও কশ্যুপ, বাক্ অত্রি, কারণ ৰাগিন্দ্রিয় দিয়ে অন্ন ভোজন করা হয়। যাঁকে অত্রি বলা হয়, তাঁরই নাম অত্তি অর্থাৎ ভোজন। যিনি এই প্রকার জ্বানেন, তিনি সমস্ত বস্তুর ভোক্তা হন এবং সমস্ত বস্তুই তাঁর অন্ন হয়। ব্ৰন্মের ছই রূপই মৃষ্ঠ্য ও অমূষ্ঠ্য, মৰ্ড্য ও অমৃত, স্থিতিশীল ও গতিশীল, সং ও তাং অর্থাং অব্যক্ত। বায়ু ও অস্তরীক্ষ থেকে যা ভিন্ন তা মূর্ত,

তা-ই মর্ত্য, স্থিত ও সং। যিনি উত্তাপ দেন, তিনিই এই মৃর্টের মর্ট্যের স্থিতিশীলের ও সতাশীলের রস। তিনিই ভূতত্রয়ের রস। বায়ুও অস্ত-রীক্ষই অমূর্ড রূপ। তা অমৃত, গমনশীল ও তাং অর্থাং অব্যক্ত সন্তা। সূর্যমণ্ডলের পুরুষই এই অমূর্ডের, অমৃতের গমনশীলের ও তাং সত্তার রস। এই পর্যন্ত দেবতা বিষয়ে বলা হল।

এর পর অধ্যাত্ম বিষয়ে বলা হচ্ছে। প্রাণ ও দেহের অন্তরাকাশ থেকে যা ভিন্ন, তা মূর্ত্ত। তা-ই মর্ত্যা, স্থিতিশীল ও সং। চোথ এই মূর্তের, মর্ত্যের, স্থিতিশীলের ও সন্তাশীলের রস। এই যে প্রাণও দেহের অন্তরাকাশ তা-ই অমূর্ত, তা অনৃত্য, গতিশীল ও ত্যং। ডান চোখে যে পুরুষ, তিনিই এই অমূর্তের, অমৃতের, গতিশীলের ও ত্যং সন্তার রস।

এই পুরুষের রূপ হলুদে রঞ্জিত পরিচ্ছদের মতো পীতবর্ণ মেষলোমের মতো পাণ্ড্বর্ণ, ইন্দ্রগোপ কীটের মতো রক্তবর্ণ, এবং অগ্নিশিখার মতো, পুগুরীকের মতো ও চমকিত বিহাতের মতো। যিনি এ কথা জ্ঞানেন, তিনি বিহাতের ঝলকের মতো স্ত্রী লাভ করেন। এর পর ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ নেতি নেতি—ইহা নয়, ইহা নয়। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই, এর চেয়ে অফ্য কিছুই শ্রেষ্ঠ নেই। তারপর সতস্ত সত্যম—সত্যের সত্য। এই এর নাম। প্রাণ বা ইন্দ্রিয়রা সত্য এবং ইনি তাঁদের সত্য।

## रेमर्क्य ने गांध्वतका नः नाम

যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, নৈত্রেয়ী, আমি এখান থেকে উচ্চতর আশ্রমে যাবার জন্ম উন্নত হয়েছি, তোমার সম্মতি চাই। তোমার সম্মতি থাকলে এই কাত্যায়নীর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধের অবসান করতে চাই।

মৈত্রেয়ী বললেন, ভগবন, সমগ্র পৃথিবী যদি বিত্তে পূর্ণ হয় ভবে আমি কি তা দিয়ে অমর হতে পারব ?

যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, না, তোমার জীবন হবে সম্পদশালী ব্যক্তিরমতো। বিত্তে অমৃতের আশা নেই।

মৈত্রেয়ী বললেন, যেনাহং নামৃতা স্থাং কিমহং তেন কুর্যাং ? যদেব ভগৰাবেদ ডদেব মে ক্রহীভি। তা দিয়ে অমর হতে পারব না, তা দিয়ে আমি কী করব ? আপনি যা জ্বানেন, কেবল তাই আমাকে বলুন। যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, ভূমি আমার প্রিয়া ছিলে, এখনও প্রিয় বাক্যবলছ। এসো, কোসো। আমি তোমার কাছে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছি। আমি বলছি, আমার কথায় মনোযোগ দাও।

তিনি বললেন, পতির প্রতি প্রীতির জন্ম পতি প্রিয় হয় না, পতি প্রিয় হয় আত্ম প্রীতির জন্মই। এই ভাবে জায়া পুত্র বিত্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় লোক দেবতা প্রাণী প্রভৃতি কোন বস্তুই সেই বস্তুর প্রতি প্রীতির জন্য প্রিয় হয় না, এ সমস্তই প্রিয় হয় আত্ম খ্রীতির জন্ম। মৈত্রেয়ী, তাই আত্মাকেই দর্শন করতে হবে, প্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন অর্থাৎ নিশ্চিত রূপে ধ্যান করতে হবে। আত্মার দর্শন প্রবণ মনন ও বিজ্ঞানদারা এই সমস্তই অবগত হওয়া যায়। যিনি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জাতি, লোকসমূহ বা দেবতাদের, প্রাণী-বর্গ বা সমস্ত বস্তুকে আত্মা হতে পুথক বলে মনে করেন, তাহলে সেই ব্ৰাহ্মণ বা ক্ষত্ৰিয় জাতি, লোক সমূহ বা দেৰতাগণ, প্ৰাণীবৰ্গ বা সমস্ত বল্পই তাঁকে পরিত্যাগ করবেন। এই ব্রাহ্মণ জাতি, এই ক্ষত্রিয় জাতি, এই লোকসমূহ, এই দেবভাগণ, এই প্রাণীবর্গ ও সমস্ত বস্তুই আত্ম। যেমন ছুন্দুভি শঙ্খ বা বীণা বাজানো হতে থাকলে তা থেকে নিৰ্গত বিশেষ ধ্বনিগুলিকে পৃথক ভাবে গ্রহণ করতে পারা যায় না, কিন্তু তুন্দুভি শঙ্খ বা বীণা অথবা ঐ বাছ্য-বাদককে গ্রহণ করেল ঐ শব্দও গৃহীত হয়, তেমনি আত্মা থেকে নিৰ্গত সমস্ত বস্তুকেও স্বতন্ত্ৰ ভাবে জানা যায় না। আত্মাকে জানলেই জগৎকে জানা যায়। যেমন আন্দ্র কাঠে জ্বালানো আগুন থেকে আলাদা ধেঁায়া বেরোয়, তেমনি ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথববেদ ইতিহাস পুরাণ বিভা উপনিষদ শ্লোক স্ত্র অনুব্যাখ্যা ওব্যাখ্যা এ সমস্তই পরমাত্মার নিঃশ্বাসের মতো। সমুজ যেমন সমস্ত জলরাশির মিলনের আধার, ত্রক সমস্ত স্পর্শের, নাসিকা গন্ধের, জিহবা রসের, চোখ রূপের, কান শব্দের, মন সঙ্কল্লের, হৃদয় বিভার, হাত কর্মের, উপস্থ আন-ন্দের, পায়ু মলত্যাগের, পা পথের ও বাক্ বেদের একমাত্রগতি, তেমনি আত্মা সব কিছুর একায়ন।

জলে লবণ নিক্ষেপ করলে যেমন তা জলেই মিলে যায় এবং সেই লব-

ণের খণ্ড আর তোলা যায় না, অথচ জলের যে কোন স্থানে সেই লব-ণের আস্বাদ পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি এই মহাভৃত জ্বনস্ত অপার ও বিজ্ঞানময় এই ভূতবর্গ থেকে উত্থিত হয়ে এতেই আবাব বিলীন হয়। মৃত্যুর পর তার আর কোন সংজ্ঞা থাকে না।

যাজ্ঞবল্ধ্য বললেন, প্রিয়ে, আমি এই কথাই তোমাকে বলছি। মৈত্রেয়ী বললেন, মৃত্যুর পর আর কোন সংজ্ঞা থাকবে না বলে আপনি আমাকে এ বিষয়ে বিভান্ত করলেন।

যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, আমি মোহজনক কোন কথা বলছি না। বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করবার জন্মই এ যথেই। যেখানে মনে হয় যেন দিঙীয় বস্তু আছে, সেখানে একজন অপরকে আদ্রাণ করে। এক অপরকে দেখে, এক অপরের কথা শোনে, এক অপরকে অভিবাদন করে, এক অপরের কথা চিন্তা করে ও এক অপরকে জানে। কিন্তু যখন এঁর কাছে সমস্ত আত্মা হয়ে যায়, তখন তিনি কাকে আদ্রাণ করবেন, কিরুপে কাকে দেখবেন, শুনবেন, অভিবাদন করবেন, চিন্তা করবেন বাজানবেন! যাঁর দ্বারা এ সমস্তই জানা যায়, তাঁকে কীরূপে জানবেন গু প্রিয়ে, বিজ্ঞাতাকে জানবেন কী ভাবে গ

## মধু বিভা

এই পৃথিবী সর্বভ্তের মধু এবং সর্বভ্ত এই পৃথিবীর মধু। এই পৃথিবীতে যে তেজাময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে তেজাময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে তেজাময় ও অমৃত নক্ষ ওসমস্ত বস্তু। এই জল সর্বভ্তের মধু এবং সবভ্তও জলের মধু। এই জলে যে তেজাময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে শুক্রাভিমানী তেজাময় ও অমৃতময় পুরুষ, এঁরাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, বন্ধ ও সমস্ত বস্তু। এই অগ্নি সর্বভ্তের মধু এবং সর্বভ্তও অগ্নির মধু। এই অগ্নিতে যে তেজাময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং সর্বভ্তও অগ্নির মধু। এই অগ্নিতে যে তেজাময় ও অমৃতময় পুরুষ, এঁরাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, বন্ধ ও সমস্ত বস্তু। এই বায়ু সর্বভ্তের মধু এবং সর্বভ্তও এই বায়ুর মধু। এই বায়ুতে যে এই বায়ুর মধু। এই বায়ুতে যে

তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে প্রাণরূপী তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এঁরাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ব্রহ্ম ও সমস্ত বস্তু। এই আদিতা সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও এই আদিত্যের মধু। এই আদিতো যে তেজোম্য় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে চক্ষুস্থিত ভেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এঁরাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ব্রহ্ম ওসমস্ত বস্তু। দিকসমূহ সর্বভূতের আত্মা এবং সর্বভূতও দিকসমূহের মধু। এই দিক-সমূহে যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে শ্রবণাভিমানী ও প্রতিধানিতে অবস্থিত তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এ রাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ত্রহ্ম ও সমস্ত বস্তু। এই চন্দ্র সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও চল্রের মধু। এই চল্রে যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে मानम তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এ রাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ব্রহ্ম ও সমস্ত বস্তু। এই বিহাৎ সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও বিহাতের মধু। এই বিহাতে যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে তেজে অবস্থিত তেজোময় ওঅমৃতময় পুরুষ, এঁরাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ব্রহ্ম ও সমস্ত বস্তু। এই মেঘ গর্জন সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও মেঘ-গর্জনের মধু। এই মেঘ গর্জনে যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে শব্দ ও কণ্ঠস্বরে অভিমানী তেজোময় ওঅমৃতময় পুরুষ, এরাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ব্রহ্ম ও সমস্ত বস্তু। এই আকাশ সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও আকাশের মধু। এই আকাশে যে তেজোময়ও অমৃত-ময় পুরুষ এবং এই দেহে হৃদয়াকাশে প্রতিষ্ঠিত তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এঁরাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ব্রহ্ম ও সমস্ত বস্তু। এই ধর্ম সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও ধর্মের মধু। এই ধর্মে যে তেজােময় ও অমূত্রময় পুরুষ এবং এই দেহে যে ধর্মাভিমানী তেজোময় ও অমূত্রময় পুরুষ, এ রাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ত্রন্ম ও সমস্ত বস্তু। এই সত্য দর্বভূতের মধু এবং দর্বভূতও সত্যের মধু। এই সত্যে যে তেঞ্চোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহেযে সত্যে প্রতিষ্ঠিত তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এঁরাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ত্রন্ম ও সমস্ত বস্তু। এই মানব-

জাতি সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও মানবজাতির মধু। এই মানবজাতিতে

বে তেজােময় ও অমৃতময় পুরুষ ও এই দেহে যে ময়য়ৢয়াতিতে অভিমানী তেজােময় ও অমৃতময় পুরুষ, এঁরাও মধু। ইনিই আআ, অমৃত, ব্রহ্ম ও সমস্ত বস্তু। এই আআ সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও আআর মধু। এই দেহে যে তেজােময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই জীবাআরাাাী তেজােময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই জীবাআরাাাাা তেজােময় ও অমৃতময় পুরুষ, এঁরাওমধু। ইনিই আআ, অমৃত, ব্রহ্ম ও সমস্ত বস্তু। এই আআ সমস্ত ভূতের অধিপতি ও সর্বভূতের রাজা। রথনাভিতে ও রথনেমিতে যেমন চক্রকাশলাকাগুলি নিহিত থাকে, তেমনি সর্বভূত, সমস্ত লােক ও সমস্ত আআ এই আআতে সন্নিবিষ্ট আছে। অথবায় পুত্র দধ্যঙ অধিনীকুমারছয়কে এই মধু বিল্লা শিক্ষা দিয়েছিলেন। কক্ষীবান ঋষি ইহা অবগত হয়ে এই ময় উচ্চারণ করেছিলেন—হে নেতৃছয়, দধ্যঙ আথবন অশ্বনির দিয়ে তােমাদের মধুবিলা শিক্ষা দিয়েছিলেন। মেঘের গর্জন যেমন বৃষ্টিকে প্রকাশিত করে, ধনলাভের জন্ম আমিও তেমনি ভোমাদের এই শ্রেষ্ট কর্ম প্রকাশিত করে।

দধ্যঙ্ আথর্বন অধিনীকুমারদ্বয়কে এই শিক্ষা দিয়েছিলেন জ্বেনে কক্ষীবান ঋষি এই মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন—হে অধিদ্বয়, তোমরা দধ্যঙ্ আথর্বন ঋষির ক্ষন্ধে অধ্ব মুগু সংযোজন করেছিলে। হে অন্তৃতকর্মা আথর্বন গুট্রার নিকট থেকে যে মধ্বিছা লাভ করেছিলেন, তা অতি গুহা হলেও তিনি সত্য পালন করবার জন্ম সে বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। দধ্যঙ্ আথর্বন অধিনীকুমারদ্বয়কে এই মধ্বিছা শিক্ষা দিয়েছিলেন জেনে ঋষি বলেছিলেন, তিনি দ্বিপদ শরীরসমূহ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি প্রথমে পক্ষী হয়ে পুরুষরূপে নানা দেহে প্রবেশ করেছিলেন। এই পুরুষ সর্ব দেহে শয়ান। এমন কিছু নেই যা এঁর দ্বারা আচ্ছাদিত নয় বা ইনি ভার মধ্যে অন্থপ্রবিষ্ট নন।

দধ্যঙ্ আথর্বন অধিষয়কে এই মধ্বিন্তা শিক্ষা দিয়েছিলেন জ্বনে ভরদ্বাজ্বের পুত্র গর্গ ঋষি বলেছিলেন, তিনি প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ হয়েছেন। ইহা এঁর রূপ প্রকাশ করবার জন্ম। ইনি মায়ায় বছরূপে প্রকাশিত হন। শত ওদশ অধ সংযোজিত হয়েছে। ইহা অর্থাং এই আত্মাই
অধ অর্থাং ইন্দ্রিয়। ইহা দশ সহস্র, বছ ও অনস্তঃ। ইনিই ব্রুদ্ধ, ইনিই

কারণরহিত, কার্যরহিত, অস্তররহিত বাহারহিত। এই আত্মাই ব্রহ্ম ও স্বামুভূ। ইহাই অনুশাসন। অভঃপর আচার্য ও শিশু পরস্পরা বণিত হয়েছে। ব্রহ্মকে নমস্কার।

# ় স্থৃতীয় অপ্যায় জনকের যজ্ঞ ও যাজকল্প সংবাদ

বিদেহ রাজ জনক বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ করছিলেন। সেই যজ্ঞে কুরু ও পাঞ্চালের অনেক ব্রাহ্মণ সমবেত হয়েছিলেন। এই সব ব্রাহ্মণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, জনক তা জানতে চাইলেন। এইজন্ম তিনি এক হাজার গরু অবরুদ্ধ করে তাদের প্রত্যেকের তুই শৃঙ্গে দশ পাদ করে স্বর্ণ মুদ্রা বেঁধে দিলেন। তারপর বললেন, পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মক্ত, তিনি এইসব গাভী নিয়ে যান।

ব্রাহ্মণরা কেউ সাহস করলেন না। তারপর যাজ্ঞবন্ধ্য নিজের শিষ্যুকে বললেন, সৌম সামশ্রব, এই গাভীদের নিয়ে যাও।

শিক্স গাভীদের বার করে নিয়ে গেল। ব্রাহ্মণরাতখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ইনি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ, এর প্রমাণ কী १

বিদেহ জনকের অশ্বল নামে একজন হোতা ছিলেন। তিনি বললেন, যাজ্ঞবন্ধা, তুমিই কি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ প

যাজ্ঞবন্ধা বললেন, প্রস্মিষ্ঠকে আমরা নমস্কার করছি। কিন্তু এখন আমরা গো-লাভ করতেই ইচ্ছুক।

এরপর হোতা অশ্বল তাঁকে প্রশ্ন করবেন বলে স্থির করলেন। তিনি বললেন, যাজ্ঞবন্ধা, যখন এ সমস্তই মৃত্যুর দারা ব্যাপ্ত এবং মৃত্যুর বশীভূত, তখন কী উপায়ে যজমান মৃত্যুর হাত থেকে আত্যন্তিক মৃক্তি লাভ করবে ?

যাজ্ঞবাক্য বললেন, হোতা নামে ঋত্বিকের দারা, অগ্নি ও বাক্য দারা। বাক্যই যজ্ঞের হোতা। বাক্য তাই অগ্নি, তাই মুক্তি, তাই অতিমুক্তি। অশ্বল বললেন, যাজ্ঞবন্ধ্য, এই সমস্তই যখন অহোরাত্রে ব্যাপ্ত ও তার বশীভূত, তখন য**ঞ্চ**মান এই অহোরাত্রির হাত থেকে কী উপায়ে অতিমুক্তি লাভ করতে পারে ?

যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, অধ্বর্ধু নামের ঋদিকের দ্বারা, চক্ষু ওআদিতা দ্বারা।
চক্ষুই যজের অধ্বর্যু, এবং এই চক্ষুই আদিতা। তাই অধ্বর্যু। মুক্তিও
অতিমুক্তিও তাই 1

অশ্বর্থ বললেন, যাজ্ঞবন্ধ্য, এই সমস্ত যথন শুক্র ও কৃষ্ণপক্ষে ব্যাপ্ত এবং তাদেরই বশীভূত, তথন যজমান এই শুক্র ও কৃষ্ণপক্ষের হাত থেকে অতিমুক্তি লাভ করবেন কী ভাবে ?

যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, উদ্গাতা নামে ঋত্বিকের দারা, বায়ু ও প্রাণের দারা। এই যে প্রাণ, তাই বায়ু। তাই উদ্গাতা, তাই মৃক্তি এবং তাই অতিমুক্তি। অশ্বল বললেন, যাজ্ঞবন্ধ্য, এই অন্তরীক্ষ যথন অবলম্বনহীন বলে মনে হয়, তথন যজমান কী ভাবে স্বর্গলোকে গমন করে ?

যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, ব্রহ্ম নামে ঋতিকের দ্বারা, মন ও চন্দ্র দ্বারা। এই মনই চন্দ্র, তাই ব্রহ্ম, তাই মুক্তি এবং তাই অভিমুক্তি।

এই পর্যস্ত অতিনোক্ষ বিষয়ের উপদেশ, তারপর ফলপ্রাপ্তির কথা। অশ্বল বললেন, যাজ্ঞবল্কা, কতগুলি ঋক্ দিয়ে আজ হোতা এই যজ্ঞ করবেন ?—তিনটি ঋকে।

সেই তিনটি কী কী ?—পুরোলুবাক্যা ও যাজ্যা এবং শযাই তৃতীয়। এগুলি দিয়ে তিনি কী জয় করবেন ?—এই যা কিছু প্রাণী।

আশ্বল বললেন, যাজ্ঞবন্ধ্য, এই অধ্বযু আজ এই যজ্ঞে কয় প্রকার আহুতি দেবেন !—তিন রকম।

সেই তিনটি কী কী?—যে সব আহুতি হুত হয়ে সমূজ্জ্বল হয়, শব্দায়মান হয় ও নিয়ে প্রবেশ করে।

তাদের দ্বারা কী জ্বয় করবেন ?—যে আছতি সমূজ্বল হয় তাতে দেব-লোক জ্বয় করবেন, কারণ দেবলোক দীপামান। যে আছতি শব্দায়মান হয় তাতে পিতৃলোক জ্বয় করেন, কারণ পিতৃলোক কোলাহলময়। যে আছতি নিম্নে প্রবেশ করে, তাতে মহুশ্বলোক জ্বয় করেন, কারণ মহুশ্ব-লোক নিয়ে অবস্থিত। অশ্বল বললেন, যাজ্ঞবন্ধ্য, এই ব্রহ্মা আজ্ঞ কয়জ্ঞন দেবতার দ্বারা যজ্ঞকে দক্ষিণ দিকে রক্ষা করবেন ?—একজ্ঞনের দ্বারা।

কে সেই একজন ?—মন। মন অনস্ত বলে পরিচিত এবং বিশ্বদেবগণও অনস্ত। মন দিয়ে তিনি অনস্তলোক জয় করেন।

আশ্বল বললেন, যাজ্ঞবন্ধ্য, আজ এই যজ্ঞে উদ্গাতা কয় প্রকার স্তোত্র গান করবেন !—তিন প্রকার।

সেই তিনটি কী কী ?—পুরোমুবাক্যা ও যাজ্যা এবং শস্তা তৃতীয়া।
অধ্যাত্ম বিষয়ের স্তোত্রগুলি কী কী ?—প্রাণই পুরোমুবাক্যা, অপান
যাজ্যা ও ব্যান শস্তা।

তাদের দ্বারা কী জয় করেন ! —পুরোন্থবাক্যায় পৃথিবী, যাজ্ঞায় অন্ত-রীক্ষ ও শস্তায় হ্যালোক জয় করেন।

এর পর হোতা অশ্বল ক্ষাস্ত হলেন।

অতঃপর জারংকারব আর্তভাগ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, যাজ্ঞবন্ধ্য, গ্রহ কয়টি এবং অতি গ্রহ কয়টি ?—গ্রহ আটটি এবং অতিগ্রহও আটটি। তারা কে কে?—প্রাণই গ্রহ, তাঅপান রূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ অপানের দ্বারা গন্ধ আহরণ করা হয়। বাক্ই গ্রহ, সে নামরূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ বাকের দ্বারা লোকে নাম উচ্চারণ করে। জিহ্বাই গ্রহ, যে রসরূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ জিহ্বা দ্বারা লোকে রস আস্বাদন করে। চক্ষুই গ্রহ, সে রূপ নামক অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ চোথ দিয়ে লোকে রূপ দেখে। শ্রবণই গ্রহ, সে শব্দ নামক অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ কান দিয়ে লোকে শোনে। মনই গ্রহ, সে কাম রূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ মন দিয়ে লোকে কাম্য বিষয় কামনা করে। হস্তদ্মই গ্রহ, যে কর্মরূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ হাত দিয়েই লোক কাজ করে। ঘকই গ্রহ, সে স্পর্শরূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ ছকের দ্বারাই লোকে স্পর্শ অকুভব করে। এরাই আটটি গ্রহ ও আটটি অতিগ্রহ।

আর্ডভাগ বললেন, যাজ্ঞবন্ধা, এ সমস্তই যথন মৃত্যুর অন্ধ, তথন এমন কোনু দেবতা আছেন, মৃতু যাঁর অন্ধ হতে পারে !— অগ্নিই মৃত্যু, এ আবার জলের অন্ন যিনি এ কথা জানেন, তিনি পুন্র স্থা জয় করেন। আর্তভাগ বললেন, যাজ্ঞবন্ধ্য, এই ব্রহ্মজ্ঞানী যখন মরেন, তখন তাঁর ইন্দ্রিয়াদি দেহ থেকে উৎক্রান্ত হয় কি হয় না ?

যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, হয় না, তারা তাঁতেই বিলীন হয়। তখন দেহ স্ফীত হয় এবং বায়ুপূর্ণ হয়ে নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়ে থাকে।

আর্তভাগ বললেন, যজ্ঞবন্ধ্য, এই পুরুষ যথন মরেন, তথন কোন্ বস্তু এঁকে ত্যাগ করে না ? – নাম । নাম অনস্ত, বিশ্বদেবগণও অনস্তু। সেই জ্ঞানের ফলে তিনি অনস্তলোক জয় করেন।

আর্তভাগ বললেন, যাজ্ঞবন্ধ্য, যথন এই মৃত ব্যক্তির বাক্ অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু আদিত্যে, মন চন্দ্রে, শ্রবণ দিকে, শরীর পৃথিবীতে, হৃদয়াকাশ মহাকাশে, লোম ওযথিতে ওকেশ বনস্পতিতে লীন হয় এবং শুক্র ও শোণিত জলে নিহিত হয়, তথন ঐ ব্যক্তি কী আশ্রয় করে থাকে গ —হে সোম্য আর্তভাগ, আমার হাতে হাত দাও, এর তত্ত্ব আমরা হ জনেই মাত্র নিরূপণ করব। এবিষয়টি জনবহুল স্থানে নির্ণীত হবে না। তাঁরা নির্গত হয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁরা যা বলেছিলেন, তা কর্ম সম্বন্ধেই বলেছিলেন এবং যার প্রশংসা করেছিলেন, তা কর্মেরই প্রশংসা। এইজ্বাই লোকে পুণার ফলে পুণাবান হয় এবং পাপের ফলে পাপী। ভারপর জ্বারংকারব আর্তভাগ নিরুত্ত হলেন।

তারপর লাহ্যায়নি ভুজা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, যাজ্ঞবন্ধ্য, আমরা ব্রত্টারী হয়ে মন্ত্র দেশে পর্য টন করেছিলান। এইসময়ে আমরা কাপ্যপতঞ্চলের গৃহে উপস্থিত হলাম। তাঁর কন্তা গন্ধবাবিষ্টা ছিলেন। সেই গন্ধবিকে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি আঙ্গিরস স্থায়া। তাঁকে যখন লোকসমূহের সীমা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন তাঁকে বলেছিলাম, পারিক্ষীতেরা কোথায় গেছেন ? সেই ভাবেই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, পারিক্ষীতেরা কোথায় গেছেন ?

যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, সেই গন্ধর্ব বলেছিলেন, অশ্বমেধ্যাজীরা যেখানে যান, তাঁরা সেখানেই গিয়েছেন।

অশ্বমেধ্যাজীরা কোথায় যান?—সূর্যের রথ একদিনে যতট। পথ অতি-

ক্রম করে, তার বিত্রশগুণ এই লোকের পরিমাণ। এর দ্বিশুণ স্থান আরত করে পৃথিবী এই লোকের চারিদিকে অবস্থিত। এর দ্বিশুণ স্থান আরত করে সমুদ্র ঐ পৃথিবীর চারিদিকে অবস্থিত। এখন ক্ষুরের ধারা বা মক্ষিকার পক্ষ যেমন স্থান্ধ, ব্রহ্মাণ্ডের কপালদ্বয়ের মধ্যবর্তী অবকাশও তেমনি। যজ্ঞাগ্নি শ্যোনরূপে তাঁদের বহন করে বায়ুকে অর্পণ করলেন। বায়ু তাঁদের ধারণ করে যেখানে অশ্বমেধ্যাজীরা থাকেন সেখানেই নিয়ে গেলেন। এই ভাবে সেই গন্ধর্ব বায়ুরই প্রশংসা করেছিলেন। স্থতরাং বায়ুই বাষ্টি এবং বায়ুই সমষ্টি। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি পুন্মু ত্যু জয় করেন।

ভুজাু লাহাায়নি এতেই বিরত হলেন।

এরপর উষস্ত চাক্রায়ণ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, যাজ্ঞবন্ধা, যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বাস্তর আত্মা, তাঁর বিষয়ে আমার নিকট বিশেষ রূপে বলুন :—সর্বাস্তর ইনিই আপনার আত্মা।

যাজ্ঞবন্ধা, কোন্ আত্মাটি সর্বাস্তর ?— - যিনি প্রাণের দ্বারা প্রাণক্রিয়া করেন, অপানের দ্বারা অপানক্রিয়া করেন, ব্যানের দ্বারা ব্যানক্রিয়া করেন, এবং উদানের দ্বারা উদানক্রিয়া করেন, সর্বাস্তর তিনি আপনার আত্মা। উষস্ত চাক্রায়ণ বললেন, কেট যেমন অনমুরূপ ভাবে বলে, গরু এই রকম বা ঘোড়া এই রকম, আপনার এই বিপরীত নির্দেশত সেই রকম হল। যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বাস্তর আত্মা, তাঁরই কথা আমায় বিশেষ রূপে বলুন।—সর্বাস্তরবর্তী ইনিই আপনার আত্মা।

যাজ্ঞবন্ধ্য, কোন্টি দ্বাস্তর ? – দৃষ্টির জ্রষ্টাকে কেউ দেখতে পায় না, শ্রবণের শ্রোতাকে কেউ শুনতে পারে না, মনের মননকারীকে কেউ ভাবতে পারে না, বৃদ্ধির বিজ্ঞাতাকে কেউ জানতে পারে না। সর্বাস্তর ইনিই আপনার আত্মা। এ ছাড়া সমস্তই বিনাশী।

উষস্ত চাক্রায়ণ এতেই নিরস্ত হলেন।

এরপর কহোল কৌষীতক তাঁকে প্রশ্ন করলেন, যাজ্ঞবন্ধ্য, যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বাস্তর আত্মা, তাঁরই কথা আমায় বিশেষ রূপে বলুন।—সর্বাস্তর ইনিই আপনার আত্মা।

যাজ্ঞবন্ধ্য কোন্টি সর্বাস্তর ?—যিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা শোক মোহ জরা ও মৃত্যুর অতীত, সর্বাস্তর তিনিই আপনার আত্মা। যা পুত্রের কামনা, তাই যখন বিত্তের কামনা এবং যা বিত্তের কামনা তাই যখন লোকের কামনা, কারণ উভয়ই কামনা, তখন এই আত্মাকে জেনে ব্রাহ্মণেরা এই সব কামনা ত্যাগ করে ভিক্ষারতি আচরণ করবেন। এই জন্মই ব্রাহ্মণ নিঃশেষে আত্মবিতা লাভ করে সেই বল অবলম্বনে মননশীল হবেন। মনন ও অমনন নিঃশেষে জেনে ব্রাহ্মণ হলেন। সেই ব্রাহ্মণ কী রকম আচারশীল হন ?—ভিনি যে রকম আচারীই হোন, তিনি ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ্য ছাড়া আর সমস্তই বিনাশী। কহোল কৌষীতকেয় এতেই বিরত হলেন। এরপর গার্গী বাচক্লবী তাঁকে প্রশ্ন করলেন, যাজ্ঞবন্ধা, এই সমস্তই যখন জলে ওতপ্রোত, তথন জল কাতে ওতপ্রোত १—গার্গী, বায়ুতে। বায়ু কাতে ওতপ্রোত ?—অন্তরীক্ষ লোকে। অন্তরীক্ষ লোক কাতে ওতপ্রোত १—গন্ধর্বলোকে। গন্ধর্ব লোক কাতে ওতপ্রোত १—আদিত্যলোকে। আদিত্য লোক কাতে ওতপ্রোত १--চম্রলোকে। চন্দ্র লোক কাতে ওতপ্রোত १— নক্ষত্রলোকে। নক্ষত্ৰ লোক কাতে ওতপ্ৰোত ?—দেবলোকে। দেবলোক কাতে ওতপ্রোত १—প্রজ্ঞাপতিলোকে। প্রজাপতি লোক কাতে ওতপ্রোত ? ব্রহ্মালোকে। বন্দলোক কাতে ওতপ্ৰোত ? যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, গার্গী, অতি প্রশ্ন করবেন না, আপনার যেন মুগুপাত না হয়। যে দেবতা অতি প্রশ্নের বিষয় হতে পারেন না, আপনি তাঁরই সম্বন্ধে অতি প্রশ্ন করছেন।

গাৰ্গী বাচক্ৰবী এতেই বিরত হলেন।

এর পর উদ্দালক আরুণি তাঁকে প্রশ্ন করলেন, যাজ্ঞবন্ধ্য, যজ্ঞশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্ম আমরা মন্ত্র দেশে পতঞ্চল কাপ্যের গৃহে বাস করেছিলাম। ठाँत हो गक्कवाविष्ठा राष्ट्रहिलन। त्मरे गक्कवरक आमता जिल्लामा करत-

ছিলাম, আপনি কে ? ভিনি বলেছিলেন, আমি কবদ্ধ আথর্বন। ভিনি পতঞ্চল কাপ্য ও শিষ্যদেরও বললেন, তুমি সেই স্তাকে জান কি, যাঁর দ্বারা এই জীবন পরজীবন ও সর্বভূত সংগ্রাথিত রয়েছে ? পতঞ্চল কাপ্য বললেন, আমি তা জানি না। তিনি পতঞ্চল কাপ্য ও শিষ্যদের বল-লেন, যে কেউ সেই স্তা ও সেই অন্তর্যামীকে এইরপে জানেন, তিনি ব্লাবিদ, লোকবিদ, দেধবিদ, বেদবিদ, ভূতবিদ, আত্মবিদ ও সর্ববিদ। এই কথা তিনি তাঁদের বলেছিলেন। আমি তা জানি। যাজ্ঞবল্যা, সেই স্তাকে এবং সেই অন্তর্যামীকে নাজেনেও যদি আপনি এই সব ব্লাগর্বা নিয়ে যান, তবে আপনার মস্তক নিপতিত হবে।

গৌতম, আমি সেই সূত্ৰকে ও সেই অন্তর্থামীকে অবশ্যই জানি। জানি জানি, এই কথা যে কেউ বলতে পারেন। যে রূপে জানেন তা বলুন।

তিনি বললেন, গৌতম, বায়্ই সেই সূত্র। বায়্ রূপ সূত্রের দ্বারা এই জীবন, পর জীবন ও সমস্ত প্রাণী সংগ্রথিত আছে। এই জন্মই মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে লোকে বলে, এর অবয়র বিস্তস্ত হয়েছে। কারণ বায়্রূপ সূত্রেই তারা সংগ্রথিত।

যাজ্ঞবন্ধ্য, ইহা এইরূপই বটে। এবারে অন্তর্যামীর কথা বলুন।
যিনি পৃথিবীতে অর্থাৎ পৃথিবী দেবতার অন্তরবর্তী রূপে বিশ্বমান থাকেন,
পৃথিবী দেবতা যাঁকে জানেন না, পৃথিবী যাঁর শরীর, যিনি অন্তরবর্তী
রূপে থেকে পৃথিবী দেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই অন্তর্যামীও অমর
এবং আপনার আত্মা।

এই ভাবে যিনি জলে, অগ্নিতে, অন্তরীক্ষে, বায়ুতে, ছালোকে, আদিত্যে, চন্দ্র তারকায়, আকাশে, অন্ধকারে, তেজে, অধিভূত বিষয়ে সর্বভূতে ও অধ্যাত্ম বিষয়ে প্রাণে, বাকে, চোখে, কানে, মনে, ছকে, বিজ্ঞানে এবং জীবের জীবে অবস্থিত, তার থেকে পৃথক এবং সে যাকে জানে না, অথচ সেই যাঁর শরীর এবং তারই অভ্যস্তরে থেকে তাকেই নিয়ন্ত্রিত করছেন, তিনিই অন্তর্থামী ও অমর এবং আপনার আত্মা। তিনি অদৃষ্ট, কিন্তু সকলের ত্রষ্টা অশ্রুত কিন্তু সকলের প্রষ্টা, অশ্রুত কিন্তু সকলের

শ্রোতা, তাঁকে মনন করা যায় না কিন্তু তিনি সকলের মনন কর্ছা, তিনি অবিজ্ঞাত কিন্তু বিজ্ঞাতা। ইনি ছাড়া কেউ জ্বষ্টা নেই, শ্রোতা নেই, মনন কর্তা নেই, বিজ্ঞাতা নেই। ইনিই অন্তর্যামী ও অমর এবং আপনার আত্মা। ইনি ছাড়া আর সবই বিনাশী।

এর পর উদ্দালক আরুণি বিরত হলেন।

অনস্তর বাচক্রবী বললেন, ব্রাহ্মণগণ, আমি এঁকে ছটি প্রশ্ন করব। ইনি যদি এই ছটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, তবে আপনার। কেউই এঁকে ব্রহ্ম বিচারে পরাস্ত করতে পারবেন না।

ব্রাহ্মণেরা বললেন, গার্গী, জিজ্ঞাসা কর।

গার্গী বললেন, যাজ্ঞবন্ধ্য আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি। যেমন কাশী বা বিদেহের বীরপুত্র ধন্থতে জ্ঞা রোপণ কবে শত্রুবিদারী ছটি শর হাতে নিয়ে উপস্থিত হয়, আমিও তেমনি ছটি প্রশ্ন নিয়ে আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছি। আপনি আমাকে এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দিন।

গার্গী, প্রশ্ন করুন।

গার্গী বললেন, যা ত্বালোকের উধের্ব, যাপৃথিবীর নিম্নে এবং যা ত্বালোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্গী স্থানে, যা অতীত বর্তমান ও ভবিস্তং —এই সব যা কিছু পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, তা কিসে ওতপ্রোত ভাবে বর্তমান ? যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, যা ত্বালোকের উধের্ব ওপৃথিবীর নিম্নে এবং এই ভাবা পৃথিবীর অস্তরস্থ, যা অতীত বর্তমান ও ভবিস্থং—এইরূপ লোকে যা বলে এ সমস্তই আকাশে ওতপ্রোত আছে।

গার্গী বললেন, যাজ্ঞবন্ধ্য, আপনি আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, আপনাকে নমস্কার। অপর প্রশ্নের জন্ম মনকে প্রস্তুত করুন।

গার্গী, প্রশ্ন করুন।

গাৰ্গী বদলেন, এই আকাশ কিসে ওতপ্ৰোত ?

যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, গার্গী, ব্রহ্মজ্ঞরা এঁকেই সেই অক্ষর বলে থাকেন।
তিনি সুল নন, অণু নন, হ্রস্থ নন, দীর্ঘ নন, লোহিত নন, স্নেহবস্তু নন,
ছায়া নন, অন্ধকারও নন, তিনি বায়ু নন, আকাশ নন, তিনি অ-সঙ্গ,
অ-ব্রস, অ-চক্ষু, অ-কর্ণ, বাকহীন, মনহীন, ভেজরহিত, প্রাণরহিত, মুখ-

রহিত, তিনি অপরিমেয়, অন্তরহিত ও ৰাহারহিত। তিনি কিছুই ভক্ষণ করেন না এবং তাঁকেও কেউ ভক্ষণ করে না। গার্গী, এই অক্ষর ব্রক্ষের প্রশাসনে সূর্য ও চন্দ্র বিধৃত হয়ে আছে। গ্রালোক ও পৃথিবীও।নিমেষ, মুহূর্ত, অহোরাত্র, অর্ধমাস, মাস, ঋতু ও সংবংসরও বিধৃত হয়ে আছে। এই অক্ষরের প্রশাসনে শ্বেত পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রাচ্য এবং প্রতী-(ठाउ नमीश्विम यात (य मित्क गिक स्म स्मारे मित्करे প्रवाहिक श्रष्क । এই অক্ষরের প্রশাসনেই মানুষ বদান্তদের প্রশংসা করে এবং দেবতারা যজমানের ও পিতৃগণ দর্বী হোমের অনুগত হন। এই অক্ষরকে নাজেনেই যে আছতি দেয় এবং বহু সহস্র বংসর তপস্থা করে, তার সেই কাজ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই অক্ষর পুরুষকে না জেনে যে ইহলোক ত্যাগ করে. সে কুপার পাত্র। আর যে এই অক্ষরকে জেনে ইহলোক থেকে প্রস্থান করে, সে ব্রাহ্মণ। এই অক্ষরকে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি দেখেন। তাঁকে শোনা যায় না, কিন্তু তিনি শোনেন। তাঁকে মনন করা যায় না, কিন্তু তিনি মনন করেন। তাঁকে জানা যায় না, কিন্তু তিনি জানেন। তিনি ভিন্ন আর কোন দ্রষ্টা নেই, শ্রোতা নেই, মণ্ডা নেই, বিজ্ঞাতাও নেই। গার্গী, এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোত হয়ে আছে।

গার্গী বললেন, শ্রাদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ, এঁকে নমস্কার করেই যদি এঁর কাছে নিষ্কৃতি লাভ করেন, তাই যথেষ্ট মনে করতে পারেন। ব্রহ্ম বিচারে আপনারা কেউই এঁকে পরাস্ত করতে পারবেন না।

এর পর বাচজ্ঞবী গার্গী বিরত হলেন।

বিদগ্ধ শাকল্য তারপর তাঁকে জিজ্ঞাস। করলেন, যাজ্ঞবন্ধ্য, দেবতাদের সংখ্যা কত ?

যাজ্ঞবন্ধ্য এই নিবিদের দারা নির্ণয় করে বললেন, বিশ্বদেবগণের নিবিদে যত জ্বন তত অর্থাৎ তিনশো তিন ও তিন হাজার তিন।

শাকল্য বললেন, উত্তম, দেবতারা ঠিক কয় জন ?

তিনি বললেন, তেত্রিশ।

শাকল্য বললেন, উত্তম, দেবতারা ঠিক কয় জন ? তিনি বললেন, ছয়। শাকল্য বললেন, উত্তম, দেবতারা ঠিক কয় জন ? তিনি বললেন, তিন।

শাকল্য বললেন, উত্তম, দেবতারা ঠিক কয়জন ?

তিনি বললেন, ছুই।

শাকল্য বললেন, উত্তম, দেবতারা ঠিক কয়জন ?

তিনি বললেন, দেড়।

শাকল্য বললেন, উত্তম, দেবতারা ঠিক কয় জন ?

তিনি বললেন, এক।

শাকল্য বলেলন, উত্তম। সেই তিনশোতিন ও তিন হাজার তিন কাঁরা। যাজ্ঞবল্ধ্য বললেন, দেবগণ মাত্র তেত্রিশ জন, অপরেরা তাঁদেরই বিভূতি। সেই তেত্রিশ জন কাঁরা ?—অষ্ট বস্থা, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য। এই কজনে মিলে একত্রিশ। ইন্দ্র ও প্রজ্ঞাপতি তেত্রিশ সংখ্যা পূর্ণ করেন।

বস্থাণ কাঁরা ? —অগ্নি, পৃথিবী, বায়্, অন্তরীক্ষ, আদিতা, হালোক, চন্দ্র ও নক্ষত্রপূঞ্জ, এঁরাই বস্থাণ। কারণ সমস্ত পদার্থই এঁদের মধ্যে নিহিত আছে। সেই জন্মই এঁদের নাম বস্থাণ।

রুদ্রগণ কাঁরা ?-- মানুবের দেহের দশটি ইন্দ্রিয় এবং তার মন দিয়ে একাদশ। তাঁরা যখন এই মর্ত্তা দেহ থেকে উৎক্রান্ত হন, তখন রোদন করে থাকেন এবং দে সময়ে স্বাইকে রোদন করান। এই জ্বন্ত তাঁরা রুদ্রে।

আদিত্যগণ কাঁরা ?—সম্বংসরে বারে। মাস আছে। এঁরাই আদিতা, কারণ এঁরা এ সমস্তকে আদান অর্থাৎ গ্রহণ করে যান। তাঁরা সমস্তকে আদান করেন বলেই আদিতা।

ইন্দ্র ও প্রজাপতি কে ?—ইন্দ্র মেঘ গর্জন এবং যজ্ঞই প্রজাপতি। কোন্টি মেঘ গর্জন ?—বজ্ঞ।

যজ্ঞ কোন্টি ?—পশুরুন্দ।

ছয় জন দেবতা কাঁরা !—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, আদিত্য ও ছ্যালোক। এঁরাই ছয়, কারণ এঁরাই সমস্ত হয়ে থাকেন। তিনজন দেবতা কারা !—এই তিন লোক। কারণ সমস্ত দেবতা এঁদের অন্তর্ভু ক্ত।

সেই তুজন দেবতা কাঁরা १—অর ও প্রাণ।

দেড় জন দেবতা কে ?—যিনি ৰায়ুন্ধপে প্ৰবাহিত হন। অনেকে বলেন, এই বায়ু যখন মাত্ৰ একাই প্ৰবাহিত হন, তখন তিনি দেড় হলেন কেমন করে ? ইনি আছেন বলেই সমস্ত প্ৰাণী অধিক ঋদ্দিশালী হয়, তাই তিনি অধি-অর্ধ অর্থাৎ দেড।

একজন দেবতা কে १—প্রাণ। ইনিই ব্রহ্ম এবং এ কৈই ত্যৎ বলে।
পৃথিবীই যাঁর আয়তন, অগ্নি যাঁর লোক, মন জ্যোতি, সমস্ত আত্মার
পরম গতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, হে যাজ্ঞবন্ধা, তিনিই জ্ঞানী।
আপনি যাঁর কথা বললেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরম গতি সেই পুরুষকে
আমি জানি। যিনি এই দেহে অবস্থিত, তিনিই এই পুরুষ। শাকলা,
আপনি প্রশ্ন করতে থাকুন।

তাঁর দেবতা কে १— অমৃত।

যাজ্ঞবন্ধ্য, কাম যাঁর আয়তন, হৃদয় যাঁর লোক, মন যাঁর জ্যোতি, সমস্ত আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে যিনি জ্ঞানেন, তিনিই জ্ঞানী। আপনি যাঁর কথা বলছেন, তাঁকে আমি জ্ঞানি। এই কামময় পুরুষই তিনি। শাকল্য আপনি প্রশ্ন করতে থাকুন।

তাঁর দেবতা কে १--স্ত্রীলোক।

যাজ্ঞবন্ধ্য, রূপ যাঁর আয়তন, চোথ যাঁর লোক, মন যাঁর জ্যোতি, সমস্ত আত্মার পরম গতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই জ্ঞানী ।— আপনি যাঁর বিষয়ে বলছেন, তাঁকে আমি জ্ঞানি। এই যে আদিত্যস্থ পুরুষ, ইনিই তিনি। শাকল্য, আবার প্রশ্ন করুন।

এঁর দেবতা কে ?-সত্য।

যাজ্ঞবন্ধ্য, আকাশ যাঁর আয়তন, কান যাঁর লোক, মন যাঁর জ্যোতি, সমস্ত আত্মারপরম গতি সেই পুরুষকে যিনি জ্ঞানন, তিনিই জ্ঞানী।—
আপনি যাঁর বিষয়ে বলছেন, তাঁকে আমি জানি। যিনি শ্রবণে অভিমানী
ও অতিশ্রবণ বেলায় অভিমানী, তিনিই এই পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন

করতে থাকুন।

তাঁর দেবতা কে ?—সমস্ত দিক।

যাজ্ঞবন্ধ্য, অন্ধকার যাঁর আয়তন, বৃদ্ধি যাঁর লোক, মন যাঁর জ্যোতি, সমস্ত আত্মার পরম গতি সেই পুরুষকে যিনি জ্ঞানেন, তিনিই জ্ঞানী।
——আপনি যাঁর কথা বলছেন, তাঁকে আমি জ্ঞানি। তিনিই এই ছায়াময় পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করে যান।

·11

এঁর দেবতা কে १-- মৃত্যু।

রূপ যাঁর আয়তন, চক্ষু লোক, মন জ্যোতি, সমস্ত আত্মার পরম গতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই জ্ঞানী।—আপনি যাঁর বিষয়ে বল-ছেন, তাঁকে আমি জানি। দর্পণে এই যে পুরুষ, ইনিই ডিনি। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করে যান।

এঁর দেবতা কে ? প্রাণ।

যাজ্ঞবন্ধ্য, জলে যাঁর আয়তন, হৃদয় চোখ, মন জ্যোতি, সমস্ত আত্মার পরম গতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই জ্ঞানী।—আপনি যাঁর কথা বলছেন, তাঁকে আমি জানি। জলে এই যে পুরুষ, ইনিই তিনি। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করে যান।

এঁর দেবতা কে १-বরুণ।

জীবের বীজ যাঁর আয়তন, হৃদয় লোক ও মন জ্যোতি, সমস্ত আত্মার পরম গতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই জ্ঞানী।—আপনি যাঁর কথা বলছেন, আমি তাঁকে জানি। তিনিই এই পুত্রময় পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করে যান।

এঁর দেবতা কে ?—প্রজাপতি। শাকল্য, এই ব্রাহ্মণেরা কি আপনাকে অঙ্গার দহন যন্ত্র করেছেন ?

শাকল্য বললেন, যাজ্ঞবন্ধ্য, আপনি কী প্রকার ব্রহ্মকে জ্লেনেছেন যে কুরু ও পাঞ্চাল দেশের ব্রাহ্মণদের অপমান করছেন ?

আমি সমস্ত দিক এবং তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও আশ্রয় এই সমস্তই জানি।

শাকল্য বললেন, তবে বলুন। পূর্ব দিকে আপনার কোন্ দেবতা ?

আদিত্য আমার দেবতা।

সেই আদিত্য কোন বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত ?—চক্ষুতে।

চক্ষু কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত ?—রূপে, কারণ লোকে চোখ দিয়েই রূপ দেখে।

রূপ কিসে প্রতিষ্ঠিত ?—হূদয়ে, কারণ হূদয় দিয়েই লোকে রূপকে জানে। তাই রূপ হূদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

যাজ্ঞবন্ধ্য, ইহা এই রকমই। এই দক্ষিণ দিকে আপনার কোন্ দেবতা— যম আমার দেবতা।

এই যম কোন্ বল্ধতে প্রতিষ্ঠিত !— যজে।

যজ্ঞ কিসে প্রতিষ্ঠিত ?—দক্ষিণাতে।

দক্ষিণা কিসে প্রতিষ্ঠিত !— শ্রদ্ধায়, শ্রদ্ধাবান হয়েই লোকে দক্ষিণা দেয়। দক্ষিণা শ্রদ্ধাতেই প্রতিষ্ঠিত।

শ্রদা কিসে প্রতিষ্ঠিত ?— হৃদয়ে। হৃদয়েই শ্রদা অবগত হওয়া যায়, অতএব হৃদয়েই শ্রদা প্রতিষ্ঠিত।

যাজ্ঞবন্ধ্যা, ইহা এই রকমই। এই পশ্চিম দিকে তোমারকোন্দেবতা १— বরুণ আমার দেবতা।

এই বরুণ কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত।-- জলে।

জল কিসে প্রতিষ্ঠিত ?—জীবের বীজে।

এই বীজ কিসে প্রতিষ্ঠিত ? — হাদয়ে। এইজগ্মই পিতার প্রতিরূপ সন্তান হলে লোকে বলে, যেন হাদয় থেকে বেরিয়েছে, হাদয়েই নির্মিত। অতএব বেড বা শুক্র হাদয়েই প্রতিষ্ঠিত।

যাজ্ঞবন্ধ্য, ইহা এই রককমই বটে। এই উত্তর দিকে আপনার কোন্ দেবতা ?—সোম আমার দেবতা।

এই সোম কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত ?—দীক্ষাতে।

দীক্ষা কিসে প্রতিষ্ঠিত ?—সত্যে। এইজন্মই লোকে দীক্ষিত পুরুষকে বলে থাকে, সত্য বোলো, সত্যেই দীক্ষা প্রতিষ্ঠিত।

সভ্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত ?—হাদয়ে। হাদয় দিয়েই লোকে সভ্য জ্বানে, অভএব সভ্য হাদয়েই প্রতিষ্ঠিত। যাজ্ঞবন্ধ্য, ইহা এই রকমই। ধ্রুবের দিকে অর্থাৎ উদ্বেদ তোমার কোন্ দেবতা ?—অগ্নি আমার দেবতা।

এই অগ্নি কোন বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত १—বাক্যে।

বাক্য কিসে প্রতিষ্ঠিত ?—হাদয়ে।

হৃদয় কোথায় প্রতিষ্ঠিত ?

যোজ্ঞবল্য বললেন, হে অহল্লিক অর্থাৎ নিশাচর, আপনি কি মনে করেন যে হৃদয় দেহ ছাড়া অম্যত্র থাকতে পারে! যদি এ অম্যত্র থাকত, তবে কুকুর এই দেহটা খেত, আর ছিন্নভিন্ন করত পাথি।

আপনি ও আপনার আত্মা কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত ?--প্রাণে।

প্রাণ কিসে প্রতিষ্ঠিত १--অপানে।

অপান কিসে প্রতিষ্ঠিত १—ব্যানে।

ব্যান কিসে প্রতিষ্ঠিত १--উদানে।

উদান কিসে প্রতিষ্ঠিত ? সমানে। সেই এই আত্মা 'নেতি নেতি' অর্থাৎ এ নয়, এ নয়। এঁকে গ্রহণ করা যায় না বলে ইনি অগ্রাহ্য, শীর্ণ হন না বলে অশীর্ষ, কিছুতে আসক্ত হন না বলে অসঙ্গ। ইনি অ-বদ্ধ, বাথা পান না,কেউ এঁকে হিংসাকরেন না। এই অষ্ট আয়তন, অষ্ট লোক, অষ্ট দেবতা ও অষ্ট পুরুষ। যিনি এই সব পুরুষকে বিভাগ করেন ও এক করেন এবং যিনি এই সব অতিক্রম করে বর্তমান, আমি সেই উপনিষদ ব্রহ্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছি। আপনিযদি তাঁর বিষয়ে আমাকে বলতে না পারেন, তবে আপনার মাথা খসে পড়বে।

শাকল। তাঁর বিষয়ে জানতেন না। তাই তাঁর মাথাখনে পড়ল। চোরেরা তাঁর অস্থিকে অতা বস্তু মনে করে অপহরণ করল।

যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, প্রান্ধের ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন। কিংবা আপনারা সকলেই আমাকে প্রশ্ন করুন। অশুথা আপনারা কেউ চাইলে আমি তাঁকে প্রশ্ন করতে পারি, কিংবা আপনাদের স্বাইকে প্রশ্ন করি।

কিন্তু ব্রাহ্মণেরা কেউ সাহস করলেন না।

যাজ্ঞবন্ধ্য তথন এই সব শ্লোক দিয়ে তাঁদের প্রশ্ন করলেন।—এ কথা

সত্য যে বনস্পতি বৃক্ষ যেমন, মানুষও প্রকৃত পক্ষে ঠিক তেমনি। পত্র তার লোক, ত্বক তার বন্ধল। মানুষের ত্বক থেকে রক্ত বেরোয়, রস্বরের বৃক্ষের ত্বক থেকে। মানুষের আহত ত্থান থেকে যেমন রক্তবেরোয়, তেমনি আহত বৃক্ষ থেকেও রস বেরোয়। মানুষের মাংস বৃক্ষের শকল অর্থাৎ অন্তর্বন্ধল, সেই ছয় সায়ুই বৃক্ষের কিনাট অর্থাৎ অন্তর্বন্ধল। অভ্যন্তরের অস্থি এর দারু অর্থাৎ কাঠ, একের মজ্জা অপরের মজ্জারই মতো। গাছ কাটলে মূল থেকে নতুন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু মানুষ্ম মৃত্যুর কবলিত হলে কোন্ মূল থেকে পুনরায় উৎপন্ন হয়। কিন্তু বৃক্ষ বীজ্ম হতে উৎপন্ন, বৃক্ষের মৃত্যুর পরও নিশ্চয়ই তার উৎপত্তি হয়। বৃক্ষকে সমূলে উৎপত্তিত করলে সে আর উৎপন্ন হয় না। মানুষ্ম যদি মৃত্যুর কবলিত হয়, তবে সে কোন্ মূল থেকে উৎপন্ন হবে! একবার উৎপন্ন হলে পুনরায় জন্মায় না। কে তাকে উৎপন্ন করবে । বিজ্ঞান ওআনন্দময় বন্ধাই। ব্রক্ষ যেমন দাতার পরম গতি, তেমনি যিনি ব্রক্ষে অবস্থিত ও ব্রক্ষাবিদ তাঁরও পরম গতি তিনিই।

# চতুৰ্থ অথ্যায় জনক-যাজবন্ধ্য সংবাদ

জনক বৈদেহ একদিন বসে ছিলেন। এমন সময় যাজ্ঞবন্ধ্য তাঁর নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। জনক বললেন, যাজ্ঞবন্ধ্য, আপনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন ? পশু লাভের ইচ্ছা নিয়ে, না সৃদ্ধ তত্ত্ব আলোচনার জন্ম ? যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন সমাট, আমার উদ্দেশ্য উভয়ই। আপনাকে অন্য কেউ বন্ধত্ত্ব বিষয়ে যা বলেছেন, তাই প্রথমে শুনতে চাই। জিছা শৈলিনি আমাকে বলেছেন, বাক্ই ব্রহ্ম। যেমন মাতৃমান পিতৃমান আচার্যবান ব্যক্তিউপদেশ দিয়ে থাকেন,তেমনি শৈলিনিও বলেছেন যে বাক্ই ব্রহ্ম। যার বাক্ নেই, তার কী আছে ? কিন্তু এই বাকের আয়তন ও প্রতিষ্ঠা কী, তা কি তিনি বলেছেন ?

আমাকে বলেন নি।

সমাট, এই ব্রহ্ম এক পাদ।

याद्धवद्धा व्यापनिरे এ विषया व्यामाप्तत वन्त ।

বাগিন্দ্রিয়ই এর আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা। ইহা প্রজ্ঞা। এইভাবে এর উপাসনা করতে হবে।

যাজ্ঞবন্ধ্য, এই প্রজ্ঞার প্রকৃতি কী ?

যাজ্ঞবক্ষ্য বললেন, সমাট, বাকই এর স্বন্ধপ। বাক্য দ্বারাই বন্ধুকে জানা যায়। ঋষেদ যজুর্বদ সামবেদ, অথবাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিছা, উপনিষদ, শ্লোক, সূত্র, অনুবাখ্যান, ব্যাখ্যান, ইষ্ট, হোম, অশন, পানীয়, ইহলোক, পরলোক সর্বভূত—এই সমস্তই বাক্ দ্বারা অবগত হওয়া যায়। হে সমাট, বাক্ই পরম ব্রহ্ম। যিনি এই কথা জেনে বাকের উপাসনা করেন, বাক্ তাঁকে পরিত্যাগ করে না, সকল প্রাণী তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়, তিনি দেবতা হয়ে দেবতাদের নিকটে যান।

জনক বৈদেহ বললেন, আপনাকে আমি হাতির মতে। রুষভসহ সহস্র গাভী অর্পণ করছি।

আমার পিতা মনে করতেন, সম্পূর্ণ রূপে শিক্ষা না দিয়ে দান গ্রহণ করবে না। আপনাকে অক্ত কেউ যা বলেছে, তাই আমরা শুনি। উদহু শৌৰায়ন আমাকে বলেছেন, প্রাণই ব্রহ্ম।

যেমন মাতৃমান পিতৃমান আচার্যবান ব্যক্তি উপদেশ দিয়ে থাকেন, তেমনি শৌৰায়নও উপদেশ দিয়েছেন যে প্রাণই ব্রহ্ম। যার প্রাণনেই, তার কী আছে ় কিন্তু এর আয়তন ও প্রতিষ্ঠা কী, তা কি তিনি বলেছেন ?

আমাকে বলেন নি।

সমাট, এই বৃক্ষ এক পাদ।

যাজ্ঞবন্ধ্য, আপনিই আমাদের উপদেশ দিন।

প্রাণই এর আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা। ইহা প্রিয়, এইরূপে এর উপাসনা করতে হবে।

যাজ্ঞবন্ধ্য, প্রিয়ের স্বরূপ কী ?

যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, প্রাণই প্রিয়ের স্বরূপ। এই প্রাণের জম্মই লোকে অযাজ্য যাজন করে, অপ্রতিগৃহ্যের নিকটে দান প্রহণকরে। এই প্রাণের প্রতি প্রীতিবশতই সে যে দেশে যায় সেখানেই মৃত্যু ভয়ে শঙ্কিত হয়। হে সম্রাট, প্রাণই ব্রহ্ম। যিনি এই কথা জেনে এর উপাসনা করেন, প্রাণ তাকে পরিত্যাগ করেন না। সব প্রাণী তার নিকটে উপস্থিত হয়, তিনি দেবতা হয়ে দেবতাদের নিকটে যান।

জনক বৈদহ বললেন, আমি হাতির মতে। বৃষভসহ এক সহস্র গাভী দান করছি।

যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, আমার পিতা মনে করতেন যে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না দিয়ে দান প্রতিগ্রহণ করবে না। আপনাকে অন্ত কেহ যা বলেছেন, তা আমরা শুনতে চাই।

বকু বাঞ্চ আমাকে বলেছেন, চক্ষুই ব্ৰহ্ম।

যেমন মাতৃমান পিতৃমান আচার্যবান ব্যক্তি উপদেশ দিয়ে থাকেন, তেমনি বাফ্ত বলেছেন যে চক্ষুই ব্রহ্ম। যার দৃষ্টিনেই, তাঁর কী আছে ? কিন্তু এর আয়তন ও প্রতিষ্ঠা কী, তা কি তিনি বলেছেন ?

আমাকে বলেন নি।

তাহলে এই ব্ৰহ্ম একপাদ।

বাজ্ঞবন্ধা, **আপনিই আমাদের বলু**ন।

চক্ষু এর আয়তন ও আকাশ প্রতিষ্ঠা। ইহা সত্য, এইরূপে এর উপাসনা করতে হবে।

যাজ্ঞৰন্ধ্য, সত্যের স্বরূপ কী ?

সম্রাট, দ্রষ্টাকে যখন লোকে জিজ্ঞাসা করে তুমি দেখেছ ? তখন সেযদি বলে আমি দেখেছি, ভবে তা সত্য বলে গৃহীত হয়। সম্রাট, চক্ষুই পরম ব্রহ্ম। যিনি এই কথা জেনে তাঁর উপাসনা করেন, সর্বভূত তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়, তিনি দেবতা হয়ে দেবতাদের নিকটে যান।

জনক বৈদেহ বললেন, আমি হাতির মতো রুষভ্সহ সহস্র গাভী আপ-নাকে দান করছি।

যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, আমার পিতা মনে করতেন, সম্যক উপদেশ না দিয়ে

প্রতিগ্রহণ করবেন না। আপনাকে অক্স কেউ যা বলেছেন, প্রথমে তা আমরা শুনি।

গর্দভীবিপীত ভারদ্বান্ধ আমাকে বলেছেন, শ্রোত্রই ব্রহ্ম।

যেমন মাতৃমান পিতৃমান ও আচার্যবান ব্যক্তি উপদেশ দিয়ে থাকেন, ভারদ্বাজও তেমনি বলেছেন যে কর্ণ ই ব্রহ্ম। বধিরের কী আছে ? কিন্তু ভার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা কী, তা কী তিনি বলেছেন ?

আমাকে তা বলেন নি।

সমাট, এই ব্রহ্ম এক পাদ।

যাজ্ঞবন্ধ্য, আপনিই আমাদের বলুন।

কর্ণ ই এর আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা। ইহা অনস্ত, এইভাবে এর উপাসনা করতে হবে।

যাজ্ঞবন্ধ্য, অনস্থতা কী ?

দিক সমূহ। সেই জন্মই মামুষ যে দিকেই যাক না কেন, সে তার অন্থ পায় না। তাই দিক অনন্থ, আর এই দিকই কর্ণ। সম্রাট, কর্ণই পরম ব্রহ্ম। যিনি এই কথা জেনে এর উপাসনা করেন, কর্ণ তাঁকে পরিত্যাগ করে না, সমস্ত প্রাণী তাঁর নিকটে উপস্থিত হয় এবং তিনি দেবতা হয়ে দেবতাদের নিকটে যান।

জনক বৈদেহ বললেন, আমি হাতির মতো বৃষভদহ দহস্র গাভী দান কর্মি।

যাজ্ঞবদ্ধ্য বললেন, আমার পিতা মনে করতেন, সম্যক উপদেশ না দিয়ে দান প্রতিগ্রহণ করবে না। অন্ত কেউ আপনাকে যা বলেছে, আমর। তা শুনি।

সত্যকাম জাবাল আমাকে বলেছেন যে মনই ব্ৰহ্ম।

যেমন মাতৃমান, পিতৃমান ও আচার্যবান ব্যক্তি উপদেশ দেন, তেমনি জাবালও ৰলছেন যে মনই ব্রহ্ম। যাঁর মন নেই, তাঁর কী আছে ? কিন্তু এর আয়তন ও প্রতিষ্ঠা কী, তা কি তিনি বলেছেন ?

আমাকে বলেন নি।

সমাট, এই ব্ৰহ্ম এক পাদ।

আপনি এ বিষয়ে আমাদের বলুন।

মনই এর আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা। ইহা আনন্দ, এই ভাবে একে উপাসনা করতে হবে।

আনন্দের ভাব কী গু

যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, মনই আনন্দ। মন দিয়েই মানুষ স্ত্রী চায় এবং তাতে অনুরূপ পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই পুত্রই আনন্দ। সম্রাট, মনই পরম ব্রহ্ম। যিনি এই কথা জেনে এর উপাসনা করেন, মন তাঁকে পরিত্যাগ করেনা, সমস্ত প্রাণী তাঁর নিকটে যায় এবং তিনি দেবতা হয়ে দেবতাদের নিকটে যান।

জনক বৈদেহ বললেন, আপনাকে আমি হাতির মতো ব্বভও সহস্র গাভী দান করছি।

যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, আমার পিতা মনে করতেন যে সম্যক উপদেশ না দিয়ে দান প্রতিগ্রহণ করবে না। অফা কেউ যা বলেছেন, তা আমরা শুনি।

বিদগ্ধ শাকলা আমাকে বলেছেন, হৃদয়ই ব্ৰহ্ম !

যেমন মাতৃমান, পিতৃমান ও আচার্যবান ব্যক্তি উপদেশ দেন, তেমনি শাকল্যও বলেছেন যে হৃদয়ই ব্রহ্ম। যার হৃদয় নেই, তার কী আছে ? কিন্তু এর আয়তন ও প্রতিষ্ঠা কী, তা কি তিনি বলেছেন ?

আমাকে বলেন নি।

সমাট, এই ব্ৰহ্ম এক পাদ।

যাক্তবন্ধ্য, আপনি এ বিষয়ে আমাদের বনুন।

হৃদয়ই এর আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা। ইহা স্থিতি, এই ভাবে এর উপা-সনা করতে হবে।

স্থিতির প্রকৃতি ভূতের আয়তন, স্থাদয়ই সর্বভূতের প্রতিষ্ঠা, সর্বভূত হাদ-য়েই প্রতিষ্ঠিত আছে। সমাট, হাদয়ই পরম ব্রহ্ম। যিনি এইরূপ জেনে উপাসনা করেন, হাদয় তাঁকে পরিত্যাগ করে না, সর্বভূত উপহার নিয়ে তার নিকটে যায় এবং তিনি দেবতা হয়ে দেবতাদের নিকটে যান। জনক বৈদেহ বললেন, আমি হাতির মতো বৃষভ সহ সহস্র গাভী দান

## করছি।

যাজ্ঞবদ্ধ্য বললেন, আমার পিতা মনে করতেন যে সম্যক উপদেশ না দিরে দান প্রতিগ্রহণ করবে না।

জনক সিংহাসন থেকে উঠে বললেন, যাজ্ঞবন্ধ্য, আপনাকে নমস্কার, আপনি আমাকে উপদেশ দিন।

যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, সমাট, দীর্ঘপথ অতিক্রমের ইচ্ছা থাকলে যেমন রথ বা নৌকা সংগ্রহ করতে হয়, তেমনি এই সব উপনিষং দারা আপনার চিত্ত সংযত হয়েছে। আপনি পূজ্য ও ধনী হয়েছেন, বেদ অধ্যয়ন করে-ছেন, উপনিষদও আপনার অধীত। এই অবস্থায় পৃথিবী থেকে মুক্তি-লাভ করে আপনি কোথায় যাবেন ?

আমি কোথায় যাব তা জানি না।

আপনি কোথায় যাবেন, এখন আমি আপনাকে সেই কথাই বঙ্গব। তাই বলুন।

দক্ষিণ অক্ষিতে এই যে পুরুষ, এর নাম ইন্ধ। এর নাম ইন্ধ হলেওলাকে পরোক্ষ ভাবে এঁকে ইন্দ্র বলে। কারণ দেবতারা যেন পরোক্ষ প্রিয় ও প্রত্যক্ষছেষী আর বাম অক্ষিতে যা পুরুষ রূপে দেখা যায়, তা এঁর পত্নী বিরাট। হৃদয়ের অভ্যন্তরের আকাশ এঁদের মিলনের স্থান। এঁদের মন্ন হল হৃদয়েরই অভ্যন্তরের এক লোহিত পিণ্ড। সেখানেই জালের মতো যে বস্তু, তাই এঁদের আবরণ। যে নাড়ীগুলো হৃদয় থেকে উন্ধর্ল দিকে গেছে, তা এঁদের সঞ্চরণ স্থান। সহস্র ভাগে বিভক্ত কেশ যত স্ক্র, এঁদের হিতা নামের নাড়ীগুলিও ভেমনি স্ক্র এবং তারা হৃদয়ের অভ্যন্তরেই প্রতিষ্ঠিত আছে। অন্তর্যর যখন সঞ্চারিত হয়, তখন এই সব নাড়ী দিয়েই প্রবাহিত হয়। এই জন্মই ইনি যেন এই শরীর আত্মার চেয়েও স্ক্রেন্তর অন্ন ভোজন করেন। এঁর পূর্ব দিক পূর্ব প্রাণ, দক্ষিণ দিক দক্ষিণ প্রাণ, পশ্চিম দিক পশ্চিম প্রাণ, উত্তর দিক উত্তর প্রাণ, উন্ধর্ম কিন্ত উন্ধর্ম প্রাণ ও নিম্ন দিকই অধাগামী প্রাণ। সব দিকেই সমস্ত প্রাণ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই আত্মা নেতি নেতি অর্থাৎ এ নয় এ নয়—এই রূপ। এঁকে গ্রহণ করা যায় না বলে এ অগ্রাহ্য, শীর্শ হয় না

বলে অশীর্ষ, কিছুতে আসক্ত হয় না বলে অসঙ্গ। ইহা অবদ্ধ, ব্যথিত হয় না, কেউ হিংপাও করে না। জনক, আপনি অভয় প্রাপ্ত হয়েছেন। জনক বৈদেহ বললেন, ভগবন, আপনি আমাকে অভয় দিলেন, আপ-নারও অভয় লাভ হোক। আপনাকে নমস্কার। এই বিদেহবাদী এবং আমি আপনারই হলাম।

যাজ্ঞবন্ধ্য এক সময়ে বৈদেই জনকের নিকটে গিয়েছিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করলেন, আমি কিছুই বলব না। কিন্তু পূর্বে জনক বৈদেহ ও যাজ্ঞবন্ধ্য উভয়ের মধ্যে অগ্নিহোত্রের বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। সেই সময়ে যাজ্ঞবন্ধ্য জনককে এক বর দিয়েছিলেন। জনক চেয়েছিলেন যে তিনি যেন ইচ্ছা মতো প্রশ্ন করতে পারেন। যাজ্ঞবন্ধ্য তাঁকে সেই বরই দিয়েছিলেন। তাই সমাট প্রথমে প্রশ্ন করলেন, যাজ্ঞবন্ধ্য, এই পুরুষ কী রকম জ্যোভিবিশিষ্ট ?

যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, সমাট, আদিত্যই এঁর জ্যোতি। আদিত্যরূপ জ্যোতি দিয়েই পুরুষ উপবেশন করে, গমন করে, কর্ম করেও প্রত্যাগমন করে। যাজ্ঞবন্ধ্য, এ তাই বটে। সূর্য অস্তমিত হলে কোন্ জ্যোতি পুরুষের সহায়ক হয় १

তথন চন্দ্রই এর জ্যোতি হয়। চন্দ্র রূপ জ্যোতি দিয়েই পুরুষ পূর্বোক্ত সমস্ত কাজ করে।

যাজবন্ধা, ঠিক তাই। সূর্য ও চন্দ্র হই-ই অস্তমিত হলে পুরুষের কী জ্যোতি ?

তথন অগ্নিই তাঁর জ্যোতি। অগ্নিরূপ জ্যোতি দিয়েই পুরুষ সেই সব কাজ করে।

যাজ্ঞবন্ধ্য, ঠিক তাই। অগ্নিও নির্বাপিত হলে পুরুষের কী জ্যোতি হয় ? বাকাই তথন তার জ্যোতি। বাক্য রূপ জ্যোতি দিয়েই পুরুষ সেই সব কাজ করে। সেই জন্মই যখন নিজের হাতও দেখা যায় না, তখন বাক্য যে দিক থেকে উচ্চারিত হয় সেই দিকেই লোকে যায়।

যাজ্ঞবন্ধ্য, ঠিক তাই। বাক্যও শান্ত হলে পুরুষের কী জ্যোতি হয়? আত্মাই তথন পুরুষের জ্যোতি হয়। আত্মারূপ জ্যোতি দিয়েই পুরুষ তখন সব কাজ করে।

এদের মধ্যে আত্মা কে ?

প্রাণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, তিনিই হৃদয়ের অভাস্তরে জ্যোতি:পুরুষ। তিনি এক থেকে উভয় লোকেই বিচরণ করেন, তিনি যেন ধ্যান করেন, তিনি যেন ক্রীড়া করেন। স্বপ্লাবস্থায় তিনি ইহলোক ও মৃত্যুময় রূপও অতিক্রম করেন। এই পুরুষ জন্মগ্রহণ করে শরীর লাভ করলে পাপের সঙ্গে সংস্থাইন। মৃত্যুর পর যখন তিনি উংক্রমণ করেন, তখনই সেই পাপ পরিত্যাগ করেন। ইহলোক ও পরলোক সেই পুরুষের ছুই স্থান। এদের সন্ধি অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থা তৃতীয় স্থান। সেই সন্ধিতে অবস্থান করে এই পুঞ্চষ ইহলোক ও পরলোক তুইই দেখেন। যে আশ্রয় অবলম্বন করে তিনি পরলোকে যান, তাই অবলম্বন করে তিনি পাপ ও আনন্দও দেখেন। তিনি যথন প্রস্থপ্ত হন, তথন এই লোকের সমস্ত উপাদান নিয়ে নিজেই সমস্ত বিনাশ করে নৃতন এক জগৎ নির্মাণ করে নিজেরই জ্যোতি দিয়ে স্বপ্ন দেখেন। আত্মা এই অবস্থায় স্বয়ং জ্যোতি রূপে বর্তমান থাকেন। ্দেখানে রথ, রথের বাহন এবং পথ নেই। আত্মাই তথন দে সব সৃষ্টি করেন। সেখানে আনন্দ হর্ষ ও প্রমোদ নেই, আত্মাই তা সৃষ্টি করেন। ্সেখানে জলাশয় পুষ্করিণী বা নদী নেই, আত্মা তাও সৃষ্টি করেন। তিনিই কর্তা। এই বিষয়ে এই সব শ্লোক আছে—নিদ্রায় শরীরকে নিশ্চেষ্ট করে নিজে স্থপ্ত না হয়ে সেই পুরুষ স্থপ্ত ইন্দ্রিয়দের দেখেন। এই হির্মায় পুরুষ—এই এক হংস—শুদ্ধ জ্যোতিসম্পন্ন হয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে আসেন। সেই অমৃত স্বরূপ প্রাণ দিয়ে শরীর রূপ নিকৃষ্ট নীড়টি রক্ষা করে নিজে সেই নীড়ের বাহিরে বিচরণ করেন। সেই এক হংস অমৃতস্বরূপ হিরণ্ময় পুরুষ যথেচ্ছ বিচরণ করেন। স্বপ্লাবস্থায় মানবাত্মা-রূপী সেই দেবতা উধের্ব ও নিয়ে গিয়ে বহু রূপ সৃষ্টি করেন, কখনও স্ত্রীদের সঙ্গে আমোদ করেন, কখনও ভয় পান। লোকে তাঁর ক্রীড়াই দেখে, কিন্তু তাঁকে কেউ দেখতে পায় না। লোকে বলে, নিজিতকে জাগাবে না, কারণ আত্মা যদি দেহে ফিরে না আসে, তবে দে ছরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হবে। কেউ বলেন, এই জাগ্রত অবস্থাই আত্মার স্বপ্ন, কারণ

জাগ্রত অবস্থায় যা দেখেন তাই দেখেন সুপ্ত অবস্থায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়, এই অবস্থায় পুরুষ স্বয়ং জ্যোতিরূপে বিরাজ্ঞ করেন। আমি আপনাকে সহস্র গাভী দান করছি, আপনি মোক্ষের বিষয়ে আরও কিছু বড় তত্ত্ব বলুন।

সেই পুক্ষ প্রসন্ন অবস্থায় আরাম পেয়ে বিচরণ করেন এবং পুণ্য ওপাপ দেখে যে ভাবে গিয়েছিলেন সেই ভাবেই ফিরে আসেন। সেখানে তিনি যা দেখেন তাতে আসক্ত হন না। কারণ এই পুরুষ অসঙ্গ।

যাজ্ঞবন্ধা, এ ঠিক তাই। আপনাকে সহস্র গাভী দান করছি, মোক্ষ বিষয়ে আরও বড় তত্ত্ব বলুন।

স্বপ্নাবস্থায় এই পুরুষ আরামে বিচরণ করেন এবং পুণা পাপ দেখে পুনরায় যথাযথ পথে উৎপত্তি স্থান অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আদেন। তিনি অনঙ্গ বলে স্বপ্নে যা দেখেন তাতে আদক্ত হন না।

যাজ্ঞবন্ধ্য, এ ঠিক তাই। আমি আপনাকে সহস্র গাভী দান কর্রছি, মোক্ষর জন্ম আরও বড় তত্ত্ব বলুন।

এই আয়া জাগ্রত অবস্থায় আরামে বিচরণ কবে এবং পুণ্য পাপ দেখে বিপরীত ক্রমে যথাযথ পথে পুনরায় স্বপ্ন দেখবার জন্ম স্বপ্ন স্থানেই ফিরে আদেন। মহামংস্থ যেমন নদীর এপার ওপার উভয় পারেই বিচরণ করে, তেমনি এই পুরুষও স্বপ্ন ও জাগ্রত এই উভয় অবস্থাতেই বিচরণ করেন। শ্যেন বা স্থপর্ণ যেমন আকাশে বিচরণ করে প্রান্ত হলে পাখা বন্ধ করে নিজের নীড়ের দিকে চলে, তেমনি সেই পুক্ষ স্বয়ুপ্তির দিকে যান। সেখানে স্থপ্ত হলে তাঁর আর কোন কামনা থাকে না, কোন স্থপ্রও দেখেন না। এর হিতানামে যে সব নাড়ী আছে, তা সহস্র ভাগেবিভক্ত চুলের মতো স্ক্র্যা এবং শুক্র নীল পিঙ্গল হরিত ও লোহিত রমে পূর্ণ। স্থপ্রস্থা যখন মনে করেন কেউ তাঁকে হত্যা করছে, বশীভূত করছে, হাতি তাড়া করছে বাবিদীর্ণ করছে, অথবা কোন গর্ভে সেই সব তাঁর সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু নিজেকে যখন দেবুতা বা রাজা যা এই রক্ম কিছু ভাবেন, তথনই তাঁর পরম লোক প্রাপ্তি হয়। এই জার কামনা-

রহিত পাপরহিত অভয় রূপ। প্রিয় স্ত্রী আলিঙ্গন করলে লোকে যেমন বাহ্য ও অন্তর জ্ঞান হারায়, তেমনি প্রাক্ত আত্মা এই পুরুষকে আলিঙ্গন করলে বাহা ও অন্তর জ্ঞান লোপ পায়। তাঁর এই রূপই আগুকাম আত্ম-কাম অকাম ও শোকাতীত রূপ। এই অবস্থায় পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা, লোক অলোক, দেব অদেব এবং বেদ অবেদ। এই অবস্থায় তস্কর অতস্কর, ভ্রূণহা অভ্রণহা, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্পস নামে নিচু জাতি অপৌক্ষস, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপস অতাপস হন। পুণ্য ও পাপ এঁর অনু-গমন করে না। এই পুরুষ তখন হৃদয়ের সমস্ত শোক থেকে উত্তীর্ণহন: অষুপ্ত অবস্থায় তিনি দেখেননা বলে মনে হয়, কিন্তু তথন তিনি দেখেও দেখেন না। কারণ দ্রষ্টা অবিনাশী বলে দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয়না। তাঁর থেকে বিভক্ত এমন কোন দ্বিতীয় বস্তু নেই যা তিনি দেখবেন। এ অবস্থায় তিনি আদ্রাণ করেওআত্রাণ করেন না। অবিনাশী বলে ভাতার দ্রাণ কখনও বিলুপ্ত হয় না। তাঁর থেকে বিভক্ত এমন কোন দ্বিতীয় বস্তুনেইযা তিনি আভ্রাণ ক-বেন। এই অবস্থায় তিনি রসাস্বাদন করেওরসাস্বাদন করেন না। অবি-নাশী বলে রসয়িতার রসাস্বাদন কথনওবিলুপ্ত হয় না। কারণ তাঁর থেকে বিভক্ত এমন কোন দ্বিতীয় বস্তু নেই যার রসাম্বাদন তিনি করবেন। এই অবস্থায় তিনি বলেও বলেন না। অবিনাশী বলে বক্তার বাক্য বিলুপ্ত হয় না। তার থেকে বিভক্ত এমন কোন দ্বিতীয় বস্তু নেই যা তিনি বল-বেন। এই অবস্থায় তিনি শুনেও শোনেন না। অবিনাশী বলে শ্রোভার ঞ্চতি বিলুপ্ত হয় না। তাঁর থেকে বিভক্ত এমন কোন দিঙীয় বস্তু নেই যাতিনি শুনবেন। এই অবস্থায় তিনি মনন করেওমনন করেন না। অবি-নাশী বলে মস্তার মনন কখনও বিলুপ্ত হয় না। তাঁর থেকে বিভক্ত এমন কোন দ্বিতীয় বস্তু নেই যা তিনি মনন করবেন। এই অবস্থায় তিনি স্পর্শ করেও স্পর্শ করেন না। অবিনাশী বলে স্রষ্টার স্পর্শ কখনও বিলুপ্ত হয় না। তাঁর থেকে বিভক্ত এমন কোন দ্বিভীয় বস্তু নেই যা তিনি স্পর্শ করবেন। এই অবস্থায় তিনি জেনেও জানেন না। অবিনাশী বলে জ্ঞাতার জ্ঞান কখনও বিলুপ্ত হয় না। তাঁর থেকে বিভক্ত এমন কোন দ্বিতীয় বস্তু নেই যা তিনি জানবেন। যেথানে অস্তু বস্তু আছে বলে মনে

হয় সেখানে একে অপরকে দেখে, আত্থাণ করে, আত্থাদন করে, বলে, শোনে, চিন্তা করে, স্পর্শ করে ও জানে। তিনি জ্বলের মতো স্বচ্ছ বা ভেদরহিত এক দ্রষ্টা এবং অদ্বৈত। সম্রাট, ইহাই ব্রহ্মলোক। যাজ্ঞবন্ধ্য জনককে এইভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন, ইনিই পরম গতি, পরম সন্থাৎ, পরম লোক ও পরম আনন্দ। অস্থান্য জীব এই আনন্দের

শরম সম্বাৎ, পরম লোক ও পরম আনন্দ। অগ্রাপ্ত জাব এই আনন্দের অংশ মাত্র ভোগ করে। যে ব্যক্তি মান্নুষদের মধ্যে সুস্থ, সমৃদ্ধ, অন্ত সবার অধিপতি এবং সব রকম ভোগ্য বস্তুর অধিকারী, তার আনন্দ মান্নুষের পরম আনন্দ। মান্নুষের যা শতগুণ আনন্দ তা জিতলোক পিতৃগণের একটি আনন্দ। আবার তাঁদের শতগুণ আনন্দ, গন্ধর্ব লোকের একটি আনন্দ। কর্মদেবগণের একটি আনন্দ গন্ধর্ব লোকের শতগুণ। দেবতা হয়ে যারা জন্মছেন তাঁদের এক আনন্দ কর্মে যারা দেবতা হয়েছেন তাঁদের শতগুণ। যিনি নিম্পাপ অকামহত শ্রোতিয়, তাঁরও তাই। স্মাট,

এই হল পরম আনন্দ, এই ব্রহ্মলোক। যাজ্ঞবন্ধ্য এই কথা বললে রাজা জনক বললেন, আমি আপনাকে এক সহস্র গাভী দান করছি, আমার মোক্ষের জন্ম আরও উচ্চ তত্ত্ব বলুন।

এতে যাজ্ঞবন্ধ্যের এই ভয় হল যে মেধাবী রাজা সমস্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে অবক্রদ্ধ করছেন। তিনি বললেন, স্বপাবস্থায় আত্মা আরামে বিচরণ করে, পুণ্য ও পাপ দেখে পুনরায় যথাযথ পথে জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আদেন। ভারাক্রান্ত রথ যেমন শব্দ করতে করতে চলে, তেমনি শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মা উপ্রশাসী হলে প্রাক্ত আত্মাদ্বারা অধিষ্ঠিত হয়ে উপ্রশাদে গমন করে। এই শরীর যখন জরা বা রোগে জীর্ণ হয়, তখন বৃস্তচ্যুত আম ভূমুর বা অশ্বর্থ ফলের মতো সেই পুরুষ সমস্ত অঙ্গ থেকে বিমুক্ত হয়ে যথাগত পথে প্রাণ লাভের জন্য যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি স্থানে যায়। রাজা আসছেন জেনে শান্তিরক্ষক, বিচারক, রথচালক ও গ্রামের নেতাগণ যেমন গৃহ সজ্জিত করে অন্ধ পানসহ তার প্রতীক্ষা করে এবং 'এই আসছেন, এই আসছেন' বলে থাকেন, তেমনি এই রকম জ্ঞানীর জন্য সকল জীব প্রতীক্ষমাণ হয়ে বলে থাকে, ব্রদ্ধা আসছেন, এই আসছেন, এই আসছেন, ওই শান্তিন

রক্ষক বিচারক রথচালক ও গ্রামের নেতৃগণ যেমন তাঁর চারিদিকে সমাগত হয়, তেমনি এই শরীর আত্মা অন্তকালে উপর্যাসী হলে প্রাণ বা ইন্দ্রিররা চতুর্দিকে সমাগত হয়। সেই আত্মা যখন সংজ্ঞাহীনের মতো তুর্বল হন এবং ইন্দ্রিয়র। তাঁর নিকটে আসে, তখন তিনি সমস্ত তেজের অবয়ব নিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করেন। এই চাক্ষুষ পুরুষ বিপরীত গতি প্রাপ্ত হলে মুমূর্ব্যক্তির রূপ জ্ঞান আর হয় না। লোকে তখন বলে যে আত্মা একীভূত হয়েছে বলে দেখছে না, আত্মাণ করছে না, রসাস্বাদ করছে না, শুনছে না, চিস্তা করছে না, স্পর্ণ করছে না ও কিছু জানছে না। তার হৃদয়ের অগ্রভাগ দীপ্তিযুক্ত হয় এবং সেই জ্যোতি দ্বারা এই আত্মা চক্ষু মূর্ধা বা অন্ত কোন অঙ্গ থেকে বহির্গত হন। আত্মা উৎক্রমণ করলে প্রাণ তাঁর অন্তুগমন করে, মুখ্য প্রাণ অনুগমন করলে সমস্ত প্রাণ **অর্থা**ৎ ইন্দ্রিয়রাও অনুগমন করে। তথন আত্মা বিজ্ঞানময় হয়ে এই বিজ্ঞানময় পুরুষের অন্তগমন করে। জোঁক যেমন একটি তৃণের অগ্রভাগ আশ্রয় করে অক্ম তৃণে নিজেকে নিয়ে আসে, তেমনি এই আয়াও এক দেহ পরিত্যাগ করে অবিভা পেরিয়ে অন্ত আশ্রয়ের দিকে নিজেকে নিয়ে যায়। স্বর্ণকার যেমন একখণ্ড স্বর্ণ নিয়ে অভিনব ও অধিকতর উত্তম দ্রব্য নির্মাণ করে, তেমনি আত্মাও এই দেহ পরিত্যাগ করে অবিষ্ঠা পেরিয়ে পিতৃগণের বা গন্ধর্বগণের, কিংবা দৈব, প্রাজ্ঞাপতা, ব্রহ্মতুল্য অহা কোন জীবের উপযোগী নবতর ও কল্যাণতর রূপ ধারণ করেন। এই আত্মাই ব্ৰহ্ম, ইনি বিজ্ঞানময়, জলময়, বায়ুময়, আকাশময় তেজ-ময়, অতেজময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময় ধর্মময়, অধর্ম-ময় ও দৰ্বময়। এই যে বলা হয় যে ইহা এইভাবে বা এভাবে গঠিত, এর অর্থ যে যেমন কাজ বা আচরণ করে সে সেই রকম হয় অর্থাৎ শুভকারী সাধু হয় ও পাপাচারী পাপী হয়। পুণ্য কাজের ফলে পুণ্যবান ও পাপের ফলে পাপী হয়। অনেকে বলেন, এই পুরুষ কামময়। সে যে রকম কামনাযুক্ত হয়, সেই রকম সংকল্পযুক্ত হয় এবং সেই রকম কাজ করে ফলও পায় সেই রকম। এই বিষয়ে শ্লোক আছে—পুরুষের লিঙ্গ-স্তরূপ মন যে বিষয়ে আসক্ত, আত্মা সেই দিকেই আকৃষ্ট হয়ে নিজ কর্ম-

সহ সেদিকেই যায়। এই লোকে মানুষ যে কর্ম করে সে তার ফল লাভ করে সেই লোক থেকে পুনরায় কর্মলোকে আসে। যে ফলাকাজ্ফী, ভার এই রকম হয়। কিন্তু যে মানুষ অকাম, নিদাম, আপ্তকাম বা আত্মকাম, তার প্রাণ উৎক্রমণ করে না, তিনি ব্রহ্ম হয়ে ব্রহ্ম প্রাপ্তহন। এই বিষয়ে এই শ্লোক আছে--- হাদয়ে যে সব কামনা বর্তমান, সে সব দুরীভূত হলে মর্ত্য অমৃত হয় এবং এখানেই আত্মা ব্রহ্মলাভ করে। যেমন সাপের খোলস মৃত ও পরিত্যক্ত হয়ে বল্মীকে পড়ে থাকে, তেমনি এই শরীরও পড়ে থাকে। আর অশরীব অমৃত প্রাণই ব্রহ্ম, ইহা তেজম্বরূপ। জনক বৈদেহ বললেন, আমি আপনাকে সহস্র গাভী দান করছি : এই বিষয়ে এই সমস্ত শ্লোক আছে--এই যে সূক্ষ্ম পুরাতন পথ বিস্তৃত রয়েছে, এ আমি স্পর্শ করেছি, এ আমি পেয়েছি। ভ্রহ্মবিদ ধীর ব্যক্তি দেহত্যাগের পর সেই পথে এই লোক থেকে উধ্ব দিকে মর্গ লোকে যায়। বলা হয় যে এই পথে শুক্ল নীল পিন্সল চরিং ও লোহিত বর্ণ আছে। ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ এই পথ পেয়েছেন, ব্রহ্মবিৎপুণ্যকুৎওতেজময় ব্যক্তি এই পথে যান। যারা অবিজার উপাসনা করে, তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে, যারা বিভায় রত তারা গভীরতর অন্ধকারে যায়। অনাদা নামে লোক গাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন। যারা বিভাহীন ও অবোধ তারামূত্যুর পরে এই লোকে যায়। ইনিই আমি, এইভাইে যিনি আত্মাকে অবগত হয়ে-ছেন, তিনি কি ইচ্ছা করে কোন বপ্তর কামনায় এই শরীরের হুঃখে ছঃগ হবেন ৷ এই গহন শরীরে প্রবিষ্ট আত্মাকে যিনি লাভ করেছেন এবং সাক্ষাৎ করেছেন, তিনি বিশের কর্তা, সকলেরই কর্তা। সকল লোক তাঁরই এবং তিনিই সকল লোকের। এই পৃথিবীতে থেকেই আমরা আত্মাকে অবগত হতে পারি। যদি তাঁকে জানতে না পারি, তবে আমাদের মহা বিনাশ। যাঁরা এই আত্মাকে জানেন, তাঁরা অমর হন। কিন্তু আর সবাই হুঃখ পান। যিনি ভূত ও ভবিয়াতের ঈশ্বর স্বপ্রকাশ আত্মাকে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি কিছুতেই ভীত হন না। যাঁর পিছনে দিন ও সংবংসর আবর্তন করছে, সেই জ্যোতির জ্যোতি আয়ু স্বরূপ ও অমৃত স্বরূপকে দেবতারা উপাসনা করেন। যাতে পাঁচ পঞ্জন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, আমি তাঁকেই আত্মা বলে মনে করি। অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে জেনেই আমি অমৃত হয়েছি। যাঁরা তাঁকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোতের শ্রোত্র, ও মনের মন বলে জানেন, তাঁরাই সেই শাশ্বত ও আদি কারণ ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জেনেছেন। মন দিয়েই তাঁকে দর্শন করতে হবে। এঁতে নানাম্ব নেই। যে এঁতে নানাম্ব দেখে, সে বার বার মৃত্যুর অধীন হয়। এই অপ্রমেয় গ্রুব আত্মাকে একই রূপে দেখতে হবে। তিনি বিরজ, আকাশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, জন্মরহিত, মহান ও প্রব। ধীর ব্যক্তি তাঁকে জেনে প্রজ্ঞা সাধন করবেন। তিনি বহু শব্দ বা শাস্ত্রের অন্ত্রধান করবেন না। কারণ তা বাক ইন্দ্রিয়ের গ্লানিকর। প্রাণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, হৃদয়ের অভ্যন্তরের আকাশে যিনি অধিষ্ঠিত, তিনি মহান অজ আত্মা। তিনি সকলের বশী, সকলের শাসন-কর্তা ও সকলের অধিপতি। সাধু কর্মে তিনি মহং হন না, অসাধু কর্মেও হীন হন না। ইনি সর্বেশ্বর, সর্বভূতের অধিপতি, ও সর্বভূতের পালক। লোকসমূহ যাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায় তার জন্ম তিনি সেতু ধারণ করে আছেন। ব্রাহ্মণরা তাঁকে বেদবাণী যজ্ঞ দান তপস্থা ও অনশন ব্রতদার। জানতে চান। তাঁকে জেনেই মানুষ মুনি হয়। এই ব্রহ্মলোকের কাম-নায় সন্ন্যাসীরা প্রবজ্ঞা অবলম্বন করেন। এই জন্মই প্রাচীন কালের বিদ্বানরা সন্থান কামনা করেন নি। তাঁরা বলতেন, আমরাযথন ত্রহ্মরূপ লোক লাভ করেছি, তখন আমরা সন্তান দিয়ে কী করব। তাঁরা পুত্র বিত্ত ও লোক কামনা ত্যাগ করে ভিক্ষাচর্য অবলম্বন করেছিলেন। যা পুত্র কামনা, তাই বিত্ত কামনা। যা বিত্তের এষণা, তাই লোকের এষণা। এই উভয়ই কামনা। এই আত্মা 'নেতি নেতি' বা এ নয় এ নয়—এই রকম। এঁকে গ্রহণ করা যায় না বলে ইনি অগ্রহণীয়, ইনি শীর্ণ হন না বলে অশীর্ষ, কিছুতেই ইনি আদক্ত হন না বলে ইনি অদঙ্গ। ইনি অবদ্ধ, ব্যথা পান না এবং এঁকে কেউ হিংসা করে না। এইজন্য কেন আমি পাপ করেছি বা এইজন্য কেন আমি কল্যাণ করেছি—এই রকম কোন চিস্তাই জ্ঞানবানকে ব্যাকুল করে না। তিনি এই উভয় চিস্তাই অতি-ক্রম করেন, কৃত ও অকৃতকর্ম তাঁকে সম্বপ্ত করে না। একটি খাকে এই রকম বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণের নিত্য মহিমা কর্মের দ্বারা বর্ধিত বাহ্রাঙ্গ-প্রাপ্তহয়না। এই মহিমার তত্ত্বজানতে হবে। এই তত্ত্ব অবগত হলে পুরুষ আর কর্মে লিপ্ত হয় না। সেই জগুই এই রকম জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি শাস্ত দাস্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হয়ে নিজ আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করেন। সমস্ত বস্তুকেই তিনি আত্মরূপে দেখেন। পাপ তাঁকে সম্ভপ্ত করেতে পারে না, তিনিই প্রাপকে সম্ভপ্ত করেন। তিনি নিম্পাপ বিরজ ও সন্দেহ রহিত হয়ে ব্রাহ্মণ হন। ইহাই ব্রহ্মলোক।

যাজ্ঞবন্ধ্য এই রকম বলবার পর জনক বলেলেন, এই উপদেশ পেয়ে আমি আপনাকে বিদেহ দেশ দান করছি এবং দাসের কর্মের জক্ত নিজেকেও দাস করছি।

যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, ইনিই মহান অজ আত্মা এবং অন্ধাতা ও ধনদাতা। যিনি এ সব জানেন, তিনি ধন লাভ করেন। ইনিই মহান অজ আত্মা, ইনিই অজর অমর অমৃত অভয় ব্ৰহ্ম। ব্ৰহ্মই অভয়। যিনি এ সব জানেন, তিনি অভয় ব্ৰহ্ম হন।

## याब्बवद्धा-रिमट्बासी मःवान

যাজ্ঞবন্ধ্যের হুই স্ত্রী ছিলেন—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। এঁদের মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী এবং কাত্যায়নী স্ত্রীপ্রজ্ঞা ছিলেন। যাজ্ঞবন্ধ্য গৃহস্থাশ্রম থেকে অফ্য আশ্রমে যাবেন স্থির করে বললেন, মৈত্রেয়ী, আমি
প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে এখান থেকে যাচ্ছি। তোমার ও কাত্যায়নীর
মধ্যে আমি সম্পত্তি ভাগ করে দিচ্ছি।

মৈত্রেয়ী বললেন, সমুদয় পৃথিবী যদি বিত্তে পূর্ণ হয়, আমি কি তার দ্বারা অমৃত হতে পারব ং

যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, না। উপকরণবান ব্যক্তিদের জীবন যেমন, তোমার জীবনও তেমনি হবে। বিত্ত দিয়ে অমৃতত্ত্বের কোন আশা নেই। মৈত্রেয়ী বললেন, যার দ্বারা আমি অমৃত হতে পারবনা, তার দ্বারা আমি কী করব ? এ বিষয়ে আপনি যা জানেন তা আমাকে বলুন। যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, তুমি প্রিয়াই ছিলে, এখন আরও বেশি প্রিয় হলে।

তোমার কাছে আমি এর ব্যাখ্যা করছি, আমার কথায় মনোযাগ দাও তিনি বললেন, পতির প্রতি প্রীতিবশত পতি প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্মই পতি প্রিয় হয়। জায়ার প্রতি গ্রীতিবশত জায়া প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্মই জায়া প্রিয় হয়। পত্রদের প্রতি প্রীতিবশত পত্ররা প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্মই পুত্ররা প্রিয় হয়। বিত্তের প্রতি প্রীতি বশত বিত্ত প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্মই বিত্ত প্রিয় হয়। পশুদের প্রতি থীতিবশত পশুরা প্রিয় হয় না, আত্মগ্রীনির জন্মই পশুরা প্রিয় হয়। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি প্রীতির জন্মই ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জাতি প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্মই তারা প্রিয় হয়। লোকসমূহের প্রতি প্রীতির জম্মই তা প্রিয় হয় না, আত্মগ্রীতির জম্মই তা প্রিয় হয়। দেবতা-দের প্রতি প্রীতির জন্মই তাঁরা প্রিয় হন না, আত্মপ্রীতির জন্মই তাঁরা প্রিয় হন। বেদের প্রতি প্রীতির জন্মই বেদ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জক্মই বেদ প্রিয় হয়। জীব বা বস্তুর প্রতি প্রীতির জক্মই তারা প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জম্মই তার। প্রিয় হয়। এই আত্মাকেই দর্শন করতে হবে, প্রাবণ করতে হবে, মনন করতে হবে নিদিধ্যাসন করতে হবে। মৈত্রেয়ী, এই আত্মাকে দুশন প্রাবণ মনন করলে ও অবগত হলে এ সমস্তই বিদিত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণকে যে আত্মা থেকে পুথক মনে করে. ব্রাহ্মণ তাকে পরিত্যাগ করবে। ক্ষত্রিয়কে যে আত্মা থেকে পুথক মনে করে, ক্ষত্রিয় তাকে পরিত্যাগ করবে। লোকসমূহকে যে আত্মা থেকে পুথক মনে করে, লেগকসমূহ তাকে পরিত্যাগ করবে। দেবতাদের যে আত্মা থেকে পুথক মনে করে,দেবতারা তাকে পরিত্যাগকরবে। বেদকে যে আত্মা থেকে পৃথক মনে করে, বেদ ভাকে পরিভ্যাগ করবে। সর্ব-ভূতকে যে আত্মা থেকে পূথক মনে করে, সর্বভূত তাকে পরিত্যাগ করবে। সমস্ত বস্তুকে যে আত্মা থেকে পৃথক মনে করে, সমস্ত বস্তু তাকে পরি-ত্যাগ করবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় লোকসমূহ দেবতা বেদ সর্বভূত ও বস্তু:--এসমস্তই আত্মা। যেমন হুন্দুভি শঙা বা বীণা বাজানো হতে থাকলে তা থেকে নিৰ্গত বিশেষ ধ্বনিগুলিকে পুথক ভাবে গ্ৰহণ করতে পারা যায় না কিন্তু তুন্দুভি শঙ্খ বা বীণা অথবা ঐ সব বান্ত-বাদককে গ্রহণ করলে

ঐ শব্দও গৃহীত হয়, ভেমনি আত্মা থেকে নিগত সমস্ত বস্তুকেও স্বতন্ত্র-ভাবে জানা যায় না। আত্মাকে জানলেই জগৎকে জানা যায়। যেমন আন্ত্র কাঠে জালানো আগুন থেকে আলাদা ধোঁয়া বেরোয়, তেমনি ঋথেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদ ইতিহাস পুরাণ বিছা উপনিষদ শ্লোক সূত্র অনুব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যা – এ সমস্তই পরমাত্মার নিশ্বাসের মতো। সমুদ্র যেমন জলরাশির আধার, ত্বক স্পর্শের, নাসিকা গল্পের, জিহ্বা রসের, চোথ রূপের, কান শব্দের, মন সংকল্পের, হৃদয় বিভার, হাত কর্মের, উপস্থ আনন্দের, পায়ু মূল্ড্যাগের, পা পথের ও বাক বেদের একায়ন, তেমনি আল্লা সব কিছুরই একায়ন। জলে লবণ নিক্ষেপ করলে যেমন তা জলেই মিলে যায় এবং সেই লবণের খণ্ড আর ভোলা যায় না, অথচ জলের যে কোন স্থানে সেই লবণের আস্বাদপাওয়াযায়, ঠিক তেমনি এই মহাভূত অনস্ত অপার ওবিজ্ঞানময় এই ভূতবর্গ থেকে উল্থিষ হয়ে এতেই আবার বিলীন হয়। মৃত্যুর পর তার আর কোন সংজ্ঞা থাকে না। আমি তোমাকে এই কথাই বলছি।

যাজ্ঞবন্ধ্যের এই কথার পর মৈত্রেয়ী বললেন, আপনি আমাকে গভীর মোহের মধ্যে এনেছেন। আমি এ কথা বুঝতে পারছি না।

যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, আমি মোহজনক কিছু বলছি না। এই আত্মা অবি-নাশী ও উচ্ছেদ্বিহীন। ্যথানে দ্বিতীয় বস্তু আছে বলে মনে হয়, সেখানে একজন অপরকে দর্শন করে, আত্রাণ করে, আস্বাদন করে, অভিবাদন করে, প্রাবণ করে, মনন করে, স্পর্শ করে ও জানে। কিন্তু তার কাছে সবই যথন আত্মা হয়ে যায়, তথন কাকে দেখবে, আত্মাণ করবে,আস্থা-দন করবে, প্রাবণ করবে, মনন করবে, স্পর্শ করবে ও জানবে। যার দ্বারা এ সমস্তই জানা যায়, তাকে কী ভাবে জানবে এই আত্মা নৈতি নেতি' অর্থাৎ এ নয়, এ নয়। একে গ্রহণ করা যায় না বলে অগ্রহা, শীর্ণ হন না বলে আশীর্ষ, কিছুতে আসক্ত হন না বলে অসঙ্গ। ইনি অবদ্ধ, ব্যথা পান না, কেউ তাঁকে হিংসা করে না। বিজ্ঞাতাকে কী ভাবে জানবে, মৈত্রেয়ী, তুমি এই রকম উপদেশ পেলে। অমূত্রত্ব এই পর্যস্তই। এই বলে যাজ্ঞবদ্ধা প্রস্থান করলেন।

এর পর বংশ অর্থাৎ শুরু-শিষ্মের পারস্পর্য বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মকে নমস্কার।

### প্ৰথম অধ্যায়

#### ব্ৰহ্ম

উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ ! এই সব সৃক্ষা ও সূল পদার্থ পূর্ণ থেকেই অভিবাক্ত । সেই পূর্ণ থেকে পূর্ণত গ্রহণ করলেও পূর্ণ ই অবন্ধিষ্ট থাকে । ওম্ আকান্ধাই ব্রহ্ম । আকান্ম পূবাত্তন, বায়ুর আধার —কৌরবাায়ণী পুত্র এই কথা বলেছেন । ইহাই বেদ, ব্রাহ্মণেরা এইরূপ জানেন । এর ছারাই সমস্ত জ্ঞাত্তবা বিষয় জানা যায়।

দেবতা মামুষ ও অস্বররা প্রজাপতির এই সন্থানরা পিতার নিকটে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে বাস করেছিলেন। তারপর দেবতারা প্রজাপতিকে বল-লেন, আপনি আমাদের উপদেশ দিন।

প্রজাপতি তাঁদের নিকটে 'দ' অক্ষর উচ্চারণ করে বললেন, তোমরা কী জানলে ?

দেবতারা বললেন, আমরা বুঝেছি দাম্যত অর্থাৎ দান্ত বা সংযতে ব্রিশ্ব হও, এই কথা বললেন।

প্রজাপতি বললেন, ঠিকই বুঝেছ।

ভারপর মানুষেরা বললেন, আপনি আমাদের উপদেশ দিন।

প্রজাপতি তাঁদের নিকটেও দ অক্ষর উচ্চারণ করে বললেন, তোমরা কী বুঝলে ? তাঁরা বললেন, আমরা বুঝেছি দত্ত অর্থাৎ দান কর, এই কথা বললেন।

প্রজাপতি বললেন, ঠিকই বুঝেছ।

তারপর অমুররা প্রজাপতিকে বললেন, আপনি আমাদের উপদেশ দিন।

প্রজাপতি তাঁদের নিকটেও দ অক্ষর উচ্চারণ করে বললেন, কী বুঝেছ ? তাঁরা বললেন, আমরা বুঝেছি দয়ধ্বম্ অর্থাৎ দয়া কর, এই কথা বললেন ৮ প্রজাপতি বললেন, ঠিকই বুঝেছ।

স্কুতরাং এই রকমই অন্নশাসন,। মেঘের গর্জন এই দৈব বাক্যই প্রতিধ্বনিত করেছে দ দ দ—দাম্যত দত্ত দয়ধ্বম—দমন কর, দান কর, দয়। কর। দম দান ও দয়।—এই তিনটিই শিক্ষা করবে।

যা স্থানয়, তাই প্ৰজাপতি। ইহাই হাদয়, ইহাই সমস্ত। হাদয় তিনটি আক্ষর যুক্ত—হাদ ও যম্। যিনি এই প্ৰকার জানেন, তার জন্ম আত্মীয় ও অপর ৰাক্তিও উপহার আনে এবং তিনি স্বর্গলোকে যান। ইহাই তাই, অর্থাৎ হাদয়ই তাই। তাই ছিল সতা। যিনি এই প্রথম জাত মহৎ যক্ষকে সত্য ব্রহ্ম বলে জানেন, তিনি সমস্ত লোক জয় করেন এবং তাঁর শক্রও পরাভৃত হয়। সত্যই ব্রহ্ম।

পূর্বে এই জগৎ জলরূপে বর্তমান ছিল। এই জল সত্যকে সৃষ্টি করে-ছিল, সত্য ব্রহ্মকে, ব্রহ্ম প্রজাপতিকে, প্রজাপতি দেবতাদের সৃষ্টি করে-ছিলেন। সেই দেবতারা সত্যেরই উপাসনা করে থাকেন। এই সত্য তিনটি অক্ষর যুক্ত – য তি এবং যম। প্রথম ও শেষ অক্ষর সতা এবং মধ্যবর্তী অক্ষর অসত্য। স্থতরাং এই অসতা উভয় দিকে সত্যে আবে-ষ্টিত। এই জন্মেই সত্য ভাব পেয়েছে। যিনি এ কথা জানেন, অস্ত্য তাঁকে হিংসা করতে পারে না। সেই যে সত্য, তাই ঐ আদিত্য। এই যে আদিত্য মণ্ডলের পুরুষ ও ডান চোখে অবস্থিত পুরুষ, এঁরা পরস্পর পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত। আদিতা পুরুষ তাঁর রশ্মি দিয়ে চক্ষুর পুরুষে প্রতি-ষ্ঠিত এবং চক্ষুর পুরুষ প্রাণসমূহ দিয়ে ঐ আদিত্য পুরুষে প্রতিষ্ঠিত। এই পুরুষ যথন মুমূর্যুর, তখন দে আদিতা মণ্ডলকে শুভ্র দেখে এবং এই সমস্ত রশ্মি এই পুরুষে প্রত্যাগমন করে না। এই সূর্যমণ্ডলে যে পুরুষ ভূ: তাঁয় শির, এই তুই শব্দেই একটি করে অক্ষর। ভুবঃ তাঁর তুই বাহু। এই হুটি শব্দে হুটি করে অক্ষর। স্বর্ তার হুই পাদ। এতেও হুটি करत्र जक्कत्र। जरुः जर्थार मिन এর উপনিষर। যিনি এ কথা জ্ঞানেন, তিনি শাপ বিনাশ করেন ও ত্যাগ করেন। ডান চোখে যে পুরুষ। ভূ: তার শির। ছটি শব্দেই একটি করে অক্ষর। ভূব: এর ছই বাছ। এর ছটি শব্দে ছটি করে অক্ষর। স্বর এর ছই পাদ। এতেও ছটি করে অক্ষর। অহম্ অর্থাৎ আমি এর উপনিষং। যিনিএ কথা জ্ঞানেন, তিনি পাপকে বিনাশ করেন ওত্যাগ করেন। হৃদয়ের অভ্যস্তরে যে পুরুষ, তিনি মনোময়, জ্যোতি স্বরূপ এবং ব্রীহি ও যবের মতো। তিনি সকলের ঈশ্বর ও সবার অধিপতি। এজগতে যা কিছু, আছে তার সমস্তই তিনি শাসন করেন। লোকে বলে, বিহাংই ব্রহ্মা, বিদীর্ণ করে বলে নাম বিহাং। যিনি এই রূপ জানেন, বিহাং তাঁকে পাপ থেকে পৃথক করেন। বিহাং-ই ব্রহ্ম। ব্যক্তাকে ধেন্থ রূপে উপাসনা করেব। তার চারটি স্তন স্বাহাকার, বষট্কার হস্তাকার ও স্বধাকার। দেবতারা স্বাহাকার ও বষট্কার নামে ছটি স্তন পান করেন মামুষের! হস্তাকার ও পিতৃগণ স্বধাকার স্তন পান করেন। প্রাণ এই বাকা রূপ ধেন্তর বৃষ এবং মন তার বংস। পুরুষের অভ্যস্তরে যে অগ্নি, তা বৈশ্বানর। যে অগ্ন ভোজন করা হয়, তা ঐ অগ্নিতে জীর্ণ হয়। কান ঢাকলে যে শব্দ শোনা যায়, সেই শব্দই তার ধ্বনি। মানুষ দেহত্যাগ করবার সময় এই ধ্বনি শুনতে পায় না।

ইহলোক থেকে মানুষ বায়ুতে যায়। বায়ু তার জন্ম রথের চাকার মধ্যবর্তী ছিদ্রের সমান পথ রচনা করে। সেই ছিদ্র দিয়ে মানুষ উধের্ব যায় এবং আদিত্যে উপস্থিত হয়। আদিত্যও তার জন্ম একটি ছিদ্র উৎপন্ন করে, এটি লম্বর নামে বাছ্ম যন্ত্রের ছিদ্রের সমান। সেই ছিদ্র দিয়ে সে আরও উধের্ব চন্দ্রলোকে যায়। চন্দ্রও তার জন্ম হৃন্দুভির ছিদ্রের সমান একটি ছিদ্র উৎপন্ন করে। সেই পথে আরও উধের্ব ধাবিত হয়ে সেশোকরহিত ও হিমরহিত লোকে উপস্থিত হয় ও সেখানেই চিরকাল বাস করে। মানুষ যে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে সম্পন্ত হয়, এ পরম তপস্থা। মানুষ যে মুন্তদেহকে অরণ্যে নিয়ে যায়, এও পরম তপস্থা। মানুষ যে মুন্তদেহকে অরণ্যে নিম্নে থার, এও পরম তপস্থা। যিনি এ সব জানেন, তিনি পরম লোক লাভ করেন।

অনেকে বলেন, অন্নই ব্রহ্ম। এ কথা সত্য নয়। কারণ প্রাণ না থাকলে অন্ন পচে যায়। কেউ বলেন, প্রাণই ব্রহ্ম। এও সত্য নয়। কারণ অন্ন ছাড়া প্রাণ শুকিয়ে যায়। এই ছুই দেবতা একধা প্রাপ্ত হলে তাদের প্রমন্ধ লাভ হয়। প্রাতৃদ তাঁর পিতাকে বল্লেন, যিনি এ কথা জানেন,

তাঁর কী কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারিণ পিতাহাত নেড়ে ৰললেন, না প্রাতৃদ, অন্ন ও প্রাণের একছজ্ঞান লাভ করে কে ব্রহ্মন্থ লাভ করতে পারে ? তারপর তিনি বললেন, বি, অন্ধ এই বি, কারণ এই অন্ধেই সমস্ত প্রাণী বিষ্টিতে অর্থাৎ আশ্রিত। তারপর বললেন, রম্, প্রাণই রম্। কারণ প্রাণেই সব প্রাণী রমন করে। যিনি এ কথা জ্বানেন, সমস্ত প্রাণী তাঁতে আশ্রিত হয়ে থাকে ও তাঁকে রমন করে। প্রাণই উকথ, কারণ প্রাণই এই সমস্ত উত্থাপন করে। যিনি এ কথা জ্বানেন, তাঁর থেকে উক্থবিং বীর পুত্র উত্থিত হয় এবং তিনি উক্ধের সঙ্গে সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন। প্রাণই যজ্ঞ, কারণ প্রাণেই সকল প্রাণী যুক্ত হয়। যিনি এই কথা জ্ঞানেন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদনের জন্ম সর্বভূত সম্মিলিত হয় এবং তিনি যজুর সঙ্গে সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন। প্রাণই সাম, কারণ সমস্ত প্রাণী প্রাণেই সম্মিলিত হয়। যিনি এ কথা জানেন, তাঁর শ্রেপ্ত সম্পাদনের জন্ম সর্বভূত সম্মিলিত হয় এবং তিনি সামের সঙ্গে সাযুজা ও সালোক্য লাভ করেন। প্রাণই ক্ষত্র, কারণ প্রাণই একে ক্ষত থেকে ত্রাণ করে। যিনি এ কথা জানেন, তিনি ত্রাণের জক্ত অক্সের রক্ষিত ্নন এবং ক্ষত্রের সঙ্গে সাযুজ্য ও সালোকা লাভ করেন।

## গায়ত্রী মন্ত

ভূমি অস্তরীক্ষ ও দৌ এতে আটটি অক্ষর। গায়ত্রীর একটি পাদেও আট অক্ষর। এর এক পাদ এই তিন লোক। যিনি এর এক পাদ জ্ঞানেন, তিনি এই তিন লোকে যা কিছু আছে তা সবই জ্ঞার করেন। ঋকু: যজুং বিও সামানি এতেও আট অক্ষর। গায়ত্রীর একটি পাদেও আট অক্ষর। এর এক পাদই এই তিনটি। যিনি এ কথা জ্ঞানেন, তিনি ত্রয়ী বিভায় যা লাভ করা যায় তাই জয় করেন। প্রাণ অপান ও ব্যান এতেও আট অক্ষর এবং গায়ত্রীর এক পাদেও আট অক্ষর। এর এক পাদই এই। যিনি এর এক পাদ জ্ঞানেন, তিনি যভ প্রাণী আছে তা সমস্তই জ্ঞায় করেন। আকাশের পরপারে যিনি উত্তাপ দিচ্ছেন, ভিনি গায়ত্রীর দর্শনীয় তুরীয় পাদ। যা চতুর্থ, তাই তুরীয়। দর্শতম্ পদম্—এর অর্থ সেই

ফাঁকে সূর্য মণ্ডলে দেখা যায়। পরোরজা শব্দের অর্থ যিনি সমস্ত আকা-শের উপরিভাগে উত্তাপ দিচ্ছেন। গায়ত্রীর এই পাদকে যিনি জ্বানেন তিনি শ্রী ও যশসী হয়ে উত্তাপ দেন। এই গায়ত্রী আকাশের উপরি-ভাগে সেই দর্শনীয় পাদে প্রতিষ্ঠিত। চক্ষুই সত্যা চক্ষু নিশ্চয়ই সত্য। তাই তুজন বিবদমান লোকের একজন যদি এসে বলে যে 'আমি দেখেছি' আর একজন বলে 'আমি শুনেছি', তাহলে যে দেখেছে বলে তার কথাই এখনও আমরা বিশ্বাস করি। তাই সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত। প্রাণই বল এবং সেই সত্য প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। এই জন্মই লোকে বলে যে বল সতা অপেকা শ্রেষ্ঠ। এই ভাবেই এই গায়ত্রী অধ্যাত্ম প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। গায়ত্রী গয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দের ত্রাণ করে। গয়ই প্রাণ এবং ইহা প্রাণ সমূহকে ত্রাণ করে। গয়কে ত্রাণ করে বলেই এর গায়ত্রী নাম। আচার্য যে সাবিত্রী মন্ত্র শিক্ষা দেন, তা প্রাণ। তিনি যাকে এ শিক্ষা দেন, তার প্রাণকে রক্ষা করেন। অনেকে অনুষ্টুপ ছন্দের একটি মন্ত্রকে সাবিত্রী মন্ত্র বলে উপদেশ দেন। তাঁরা বলেন, বাক্যই অনুষ্ঠুপ এবং আমরাএই অনুষুপ বাকাই উপদেশ দিই। কিন্তু এরপ করবে না। গায়ত্রী ছন্দের পাবিত্রী মন্ত্রেরই উপদেশ দেবে। এই রকম জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যদি বছ দান মনে করে ধন প্রতিগ্রহ করেন, ভাও এই গায়ত্রীর এক পাদের সমান হবে না। যদি কেউ নানাবিধ ধর্ম পূর্গ এই তিন-লোক দান রূপে প্রতিগ্রহ করেন, তাতে কেবল গায়ত্রীর প্রথম পাদ পাওয়া যায়। তায়ী বিভার ক্ষমতার সমান দান গ্রহণ করলে গায়ত্রী বিভার দ্বিতীয় পাদ পাওয়া যায় এবং প্রাণবান জগৎ যত দূর বিস্তৃত তত দূর পর্যন্ত দান গ্রহণ করলেও গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদ পাওয়া যায়। আকাশের উপরি-ভাগে যিনি উত্তাপ দিচ্ছেন, সেই দর্শনীয় তুরীয় পাদকে কেউই লাভ করতে পারে না। এই পরিমাণ দান কে প্রতিগ্রহ করতে পারে ? সেই গায়ত্রীর স্তুতি এই রকম—গায়ত্রী, তুমি এক পদী, দ্বিপদী ওচতুষ্পদী : তুমি পদ বিহীনা, তোমাকে কেউ জানতে পারে না। আকাশের উপরি-ভাগে তোমার যে উজ্জ্বল তুরীয় পাদ তাকে নমস্কার। ঐ ( শক্র ) যেন ইহা (নিজের বাঞ্ছিত বস্তু ) লাভ করতে না পারে, কিংবা ঐ (শক্র )

বাক্তির কামনা যেন পূর্ণ না হয়, কিংৰা আমি যেন এ লাভ করতে পারি।

এই বিষয়ে বৈদেহ জনক বুড়িল আশ্বতরাশ্বিকে এই রূপ বলেছিলেন, তুমি বলেছিলে আমি গায়ত্রীবিং, তাহলে তুমি কেন হস্তি হয়ে ভার বহন করছ ?

ভিনি বললেন, হে সমাট, আমি গায়ত্রীয় মুখ বিষয়ে অবগত নই।
জ্বনক বললেন, অগ্নিই তাঁর মুখ। লোকে যদি বহু পরিমাণ কাঠও
অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, অগ্নি তা সবই দগ্ধ করে। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন
ব্যক্তি যদি বহু পাপও করেন, তিনি সেই সমুদ্য় বিনাশ করে শুদ্ধ প্ত
অজ্বর ও অমৃত হন।

## मृर्ग ७ ष्यग्नित स्टब

হিরণায় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্চাদিত আছে। হে পৃষণ, সত্যধর্মার দৃষ্টির জন্ম তা আবরণশৃত্য কর। হে একধি, হে যম, হে সূর্য, হে প্রজাপতির পুত্র, তোমার রশ্মি সংযত কর, তোমার তেজ উপসংহার কর। তোমার প্রসাদেই তোমার কল্যাণময় রূপ দর্শন করি, ঐ যে সূর্যমণ্ডলের পুরুষ, তিনিই আমি। এখন প্রাণ বায়ু অমৃত বায়ুতে বিলীন হোক। শরীর ভস্মসাং হোক। হে মন, স্মরণ কর, নির্জের কৃত কর্ম স্মরণ কর। হে অগ্নি, ধনের জন্ম আমাদের স্থপথে নিয়ে যাও। হে দেবতা, তুমি সমস্ত কর্মই বিদিত আছ। আমাদের নিকট থেকে কৃটিল পাপ অপসারিত কর। বহু নমস্কায় উক্তিতে তোমার পূজা করি।

# শ্ৰষ্ঠ অশ্যাশ্ৰ শ্ৰেষ্ঠত্বের জন্ম ইন্দ্ৰিয়দের বিবাদ

যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন, তিনি জ্ঞাতিদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। এই কথা জানলে জ্ঞাতি ও নিজের ইচ্ছা নতা অত্যের মধ্যেও জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়। যিনি বশিষ্ঠকে জানেন,

তিনি জ্ঞাভিদের মধ্যে বসিষ্ঠ হয়। বাকই বসিষ্ঠ। এই ৰুখা জ্ঞানলে জ্ঞাতি ও নিজের ইচ্ছা মতো অক্টের মধ্যেও বদিষ্ঠ হতে পারেন। যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি সমভূমিতে ও হুর্গম স্থানে প্রতিষ্ঠা সাভ করেন। চক্ষুই প্রতিষ্ঠা, কারণ চক্ষু দ্বারাই সমভূমি ও তুর্গম স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। এ কথা জানলে সমভূমি ও ছুর্গম স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। যিনি সম্পৎকে জানেন, তিনি যা কামনা করেন তাই লাভ করেন। শ্রোত্রই সম্পং, এই শ্রোত্রেই বেদ স্থসম্পন্ন হয়। যিনি এই রকম জানেন, তিনি যা কামনা করেন, তাই লাভ করেন। যিনি আয়তনকে জানেন. তিনি স্বন্ধন ও অস্ত লোকেরও আয়তন হন। মনই আয়তন। যিনি এ কথা জানেন, তিনি স্বজন ও অস্থাস্য লোকের আশ্রয় হন। যিনি প্রজা-পতিকে জানেন, তিনি সন্তান ও পশু লাভ করেন। জীবের বীজই প্রজাতি। যিনি এ কথা জানেন, তিনি সন্থান ও পশু লাভ করেন। আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? এই নিয়ে বিবাদ করে ইন্দ্রিয়রা ত্রন্ধের নিকটে উপস্থিত হয়েছিল। তারা তাঁকে বলল, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কেণ ব্রহ্ম বললেন, তোমাদের মধ্যে যে চলে গেলে দেহ হীন্তর হয়, দেই (अर्थ ।

তথন বাক্ উৎক্রেমণ করল। এক বংসর প্রবাসে থেকে ফিরে এসে বলল, আমার অভাবে তোমরা কী ভাবে জীবন ধারণে সক্ষম হয়েছিলে ? কারা বলল, মৃক যেমন কথা বলে না, কিন্তু প্রাণ দিয়ে প্রাণন কার্য করে, চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শোনে, মন দিয়ে জ্ঞান লাভ করে এবং জননেন্দ্রিয় দিয়ে সন্তানের জন্ম দেয়, তেমনি করে আমরাও জীবন ধারণ করেছি।

তখন বাক্ দেহে প্রবেশ করল এবং চোথ উৎক্রমণ করল। সেও এক বংসর প্রবাসে কাটিয়ে দিয়ে এসে তাদের বলল, আমাকে ছেড়ে তোমর। কী ভাবে জীবন ধারণ করলে ?

তারা বলল, অন্ধরা যেমন চোথ দিয়ে দেখতে পায় না, কিন্তু প্রাণ দিয়ে প্রাণন কাজ করে, বাক দিয়ে কথা বলে, কান দিয়ে শোনে, মন দিয়ে জ্ঞান লাভ করে ও জননেশ্রিয় দিয়ে সন্তানের জন্ম দেয়, ভেমনি করে

### আমরাও জীবিত ছিলাম।

তারপর চোখ দেহে প্রবেশ করল এবং কান উৎক্রমণ করল। এক বংসর প্রবাসে কাটিয়ে সেও ফিরে এসে জিজ্ঞাস। করল, আমাকে ছেড়ে ভোমরা কী ভাবে জীবন ধারণ করতে সমর্থ হয়েছিলে ?

তারা বলল, বধির যেমন কান দিয়ে শোনে না, কিন্তু প্রাণ দিয়ে প্রাণন কাজ করে, বাক্ দিয়ে কথা বলে, চোখ দিয়ে দেখে, মন দিয়ে জ্ঞানলাভ করে ও জননেন্দ্রিয় দিয়ে সন্তান উৎপাদন করে, তেমনি করে আমরাও জীবিত ছিলাম।

তরপর কান দেহে প্রবেশ করল এবং মন উৎক্রমণ করল। সেও এক বংসর প্রবাসে কাটিয়ে ফিরে এসে বলল, আমাকে ছেড়ে ভোমরা की ভাবে জীবন ধারণ কবেছিলে ?

ভারা বলল, নির্বোধ লোক যেমন মন দিয়ে কিছুই জ্বানতে পারে না, কিন্তু প্রাণ দিয়ে প্রাণন কাজ করে, বাক্ দিয়ে কথা বলে, চোথ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শোনে ও জননেন্দ্রিয় দিয়ে সন্থান উৎপাদন করে। তেমনি করে আমবাও জীবিত ছিলাম।

তথন মন দেহে প্রবেশ করল এবং জননেব্রিয় উংক্রমণ কবল। সেও সম্বংসর প্রবাদে কাটিয়ে ফিরে এসে বলল, ভোমরা স্থামাকে ছেড়ে কী ভাবে জীবন ধারণ করেছিলে ?

তারা বলল, ক্লীব যেমন জননেশ্রিয় দিয়ে সস্তান উৎপাদন করে না, কিন্তু প্রাণ দিয়ে প্রাণন কাজ করে, বাক্ দিয়ে কথা বলে, চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শোনে ও মন দিয়ে জ্ঞান লাভ করে, তেমনি করে আমরাও জীবিত ছিলাম।

তারপর জননেন্দ্রিয় দেহে প্রবেশ করল এবং প্রাণ উৎক্রেমণ করতে আরম্ভ করল। সিদ্ধু দেশে উৎপন্ন থুব ভাল অশ্ব যেমন পাদ বন্ধনের খুঁটি উৎপাটন করে, সেই রকম ভাবে প্রাণ অস্থাস্থ ইন্দ্রিয়দের উৎ-পাটিত করতে লাগল। তখন তারা বলল, ভগবন, তুমি উৎক্রেমণ কোরো না। ভোমাকে ছেড়ে আমরা জীবিত পাকতে পারব না।

প্ৰাণ ৰলল, তবে আমাকে বলি অৰ্পণ কৰ।

তার। বলল, তাই হবে। বাক্ বলল, আমি যে বিষয়ে বসিষ্ঠ, তুমিও সেই বিষয়ে বসিষ্ঠ হও। চোথ বলল, আমি যে বিষয়ে প্রতিষ্ঠা, তুমিও সেই বিষয়ে প্রতিষ্ঠা হও। কান বলল, আমি যে বিষয়ে সম্পং হই, তুমিও সেই বিষয়ে সম্পং হও। মন বলল, আমি যে বিষয়ে আয়তন হই, তুমিও সে বিষয়ে আয়তন হও। জননে স্থিয় বলল, আমি যে বিষয়ে প্রজাতি হই, তুমিও সেই বিষয়ে প্রজাতি হও।

প্রাণ বলল, আমার অন্ন কী হবে ? আমার বস্ত্র কী হবে ? তারা বলল, কুকুর কৃমি কীট পতঙ্গ পর্যন্ত যা কিছু আছে, সমস্তই ডোমার অন্ন হল এবং জল হল ভোমার বস্ত্র।

যিনি প্রাণের অন্ন কাঁ জানেন, তাঁর নিকটে কোন খাছাই অভক্ষা নয়, কোন খাছাই তাঁর অগ্রহণীয় হয় না। এই রকম জ্ঞান সম্পন্ন শ্রোত্রিয় ভোজনের পূর্বেও পরে আচমন করেন, কারণ তাঁরা মনে করেন যে এই রূপ করে তাঁবা প্রাণেরই নগ্রহা দূর করছেন।

### আরুণি-প্রবাহন সংবাদ

শ্বেতকেতু আরুণের এক সময়ে পাঞ্চালদের সভায় গিয়েছিলেন। পরি-চারকরা যথন জৈবলি প্রবাহনের সেবা করছিল, সেই সময়ে শ্বেতকেতৃ তার নিকটে উপস্থিত হল। তাঁকে দেখে প্রবাহন বললেন, কুমার, পিতা কি তোমাকে উপদেশ দিয়েছেন ? শেতকেতু বললেন, হাঁা।

মৃত্যুর পরে মানুষ কী প্রকারে বিভিন্ন পথাবলম্বী হয়, তা কি তুমি জানো ?—শ্বেতকেতু বলল, না।

কী প্রকারে মানুষ ফিরে আসে, তা কি জানো ?-- খেতকেতু বলল, না।
মৃত্যুর পরে বহু লোক যেখানে গেলেও কেন তা পূর্ণ হচ্ছে না, তা কি
জানো ?--খেতকেতু বলল, না।

কত বার আছতি দিলে জল মানুষের মতো বাক্শক্তিযুক্ত হয়ে কথা বলে, তা কি ভূমি জানো ?—শ্বেডকেতৃ বলল, না।

পিতৃযান পথ ও দেবযান পথ পাবার উপায় কি তা কি তৃমি জানো? এ বিষয়ে মামরা এই ঋষিবাক্য শুনেছি —যে ছই পথে গিয়ে মানুষ দেবলোক ও পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়, সেই ছই পথের কথা আমি শুনেছি। ঐ ছ
পথে গিয়ে এই সমস্ত একীভূত হয়। ঐ ছই মার্গ ই ছ্যুলোক ও ভূলে
কের মধ্যবর্তী।— শেতকেতু বললেন, আমি এই সব প্রশ্নের একটিব
উত্তর জানি না।

প্রবাহন খেতকেতৃকে সেইখানে বাদ করবার জন্ম আমন্ত্রণ করলেন কিন্তু দে এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে গৃহে প্রভ্যাগমন করল। পিতা নিকটে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলে। তুমি সম্যক উপদিষ্ট।

পিতা বললেন, এ প্রশ্ন কেন ?

রাজন্য বন্ধু আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন করেছিলেন, আমি তার একটিওজারিনা।

প্রশার্থদি কি ?

খেতকেতু তার মুখ্য অংশসমূহ বলে বলল, এই সমস্ত।

পিতা বললেন, আমি যা জানি সে সমস্তই তোমাকে বলেছি। তুর্ আমাদের বিষয়ে এই প্রকারই জানবে। এসো, আমরা সেখানে গি বেলচর্য অবলম্বন করি।

আপনি যান।

প্রবাহন জৈবলি যেখানে থাকতেন, গৌতম সেখানে উপস্থিত হলেন প্রবাহন তাঁকে আসন দিলেন এবংজল এনে তাকে অর্ঘ্য প্রদান করলেন তিনি বললেন, ভগবান গৌতমকে বর দিতে চাই ।

গৌতম বললেন, এই বর গ্রহণ করতে স্বীকার করলাম। আমার পুত্রে নিকটে যে বিষয়ে বলেছিলেন, আমাকে সেই বিষয়ে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, এতো দৈব বরের মধ্যে, আপনি মানুষের উপযোগী ব

গৌতম বললেন, এ সকলেই জানে যে আমি সোনা গরু ঘোড়া দার্ম পরিচারক ও বন্ত্র লাভ করেছি। আপনি আমাকে বহু অনস্ত ও অশে ফলপ্রদ বিছা দানে কার্পণ্য করবেন না।

প্রবাহন বললেন, গৌতম, আপনি যথারীতি বিভা লাভে যত্ন করুন।

ভিনি ৰললেন, আমি শিশু রূপে আপনার নিকটে উপনীত হচ্ছি। প্রাচীন কালের শিক্ষার্থীরা শুধু বাক্য দিয়ে উপনীত হতেন। 'আমি উপ-নীত হলাম' এই বলে গৌতমও সেখানে বাস করতে লাগলেন। তিনি বললেন, আপনার পিতামহদের মতো আপনিও আমাদের অপ-াধ নেবেন না। এর পূর্বে এই বিছা কোন ব্রাহ্মণের আয়ত্ত হয় নি। তথাপি আমি আপনাকে এই বিভা শিক্ষা দেব। আপনি যখন এই ভাবে বিছা লাভ করতে চাইছেন, তথন কে আপনাকে প্রত্যাখাান কবতে পারে! গৌতম, ঐ ত্যালোকই অগ্নি, আদিতা এর সমিধ, রশ্মি এর াম, দিন এর অর্চি অর্থাৎ শিখা, দিক অঙ্গাব, অবাস্তর দিক বিক্ষুলিঙ্গ। ,দবতাবা এই অগ্নিতে শ্রদ্ধাকে আহুতি রূপে অর্পণকরেন। এই আছুতি থেকে সোমরাজা উৎপন্ন হন। গৌতম, পর্জন্যও অগ্নি। সংবংসর এর দমিধ, মেঘ ধুম, বিছাং সচি, অশনি অঙ্গার, গর্জন বিক্ষুলিঙ্গ। দেৰ-গারা এই অগ্নিতে সোমরাজাকে আহুতি রূপে অর্পণ করেন এবং সেই মাছতি থেকে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। গৌতম, এই লোক অগ্নি। পৃথিবী এর দমিধ, অগ্নি ধৃম, রাত্রি অর্চি, চন্দ্রমা অঙ্গার,নক্ষত্র বিক্ষু**লিঙ্গ**। দেবতারা এই অগ্নিতে বৃষ্টিকে আছতি রূপে অর্পণ করেন এবং বৃষ্টি থেকে অগ্নি উৎপন্ন হয়। গৌতম, এই পুক্ষই অগ্নি, তার বিবৃতমুখ সমিধ, প্রাণ ধুম, বাক্ অটি, চোথ অঙ্গার, কান বিস্ফুলিঙ্গ। দেবভারা এই অগ্নিতে **অন্ন**কে মান্ততি রূপে অর্পণ করেন এবং সেই আন্ততি থেকে রেত উৎপন্ন হয়। গৌতম, স্ত্রী পঞ্চম অগ্নি। উপস্থ এব সমিধ, লোম ধূম, যোনি অর্চি, মৈথুন অঙ্গার ও অভিনন্দ স্ফুলিঙ্গ। দেবতাবা এতে যে রেত আছতি রূপে প্রদান করেন, তা থেকে পুরুষ উৎপন্ন হয়। যত দিন প্রাণ থাকে, তত দিন সে জীবিত থাকে। তারপর যখন তার মৃত্যু হয়, তখন একে অগ্নির মান্ততির জকুই সানা হয়। এর অগ্নিই অগ্নি, সমিধই সমিধ, ধুমই ধৃম, অর্চিই অর্চি, অঙ্গারই অঙ্গার, বিক্ষুলিঙ্গই বিক্ষুলিঙ্গ। দেবতারা এই সন্নিতে পুরুষকৈই আছতিরূপে অর্পণ করেন। এই আছতি থেকে অতিশয় দীপ্তিমান পুরুষ উৎপন্ন হয়। যাঁরা এই বিভাজানেন এবং অরণ্যে শ্রদ্ধাকে সত্য রূপে উপাসনা করেন, তাঁরা সকলেই অর্চিভেগমন করেন।

সেই অর্চি থেকে দিনে, দিন থেকে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ থেকে সূর্যের উত্তরায়ণের ছয় মাসে, মাস থেকে দেবলোকে, দেবলোক থেকে আদিভো, আদিত্য থেকে বিহ্যাৎলোকে গমন করেন। তখন এক মনোময় পুরুষ সেখানে এসে এই বিচ্যাৎলোক প্রাপ্ত মানুষকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যান। তার। সেই ব্রহ্মলোকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে চিরকাল বাস করেন। সেখান থেকে তাঁদের আর পুনরাবর্তন হয় না। আরতাঁরা যজ্ঞ দানও তপস্থায় স্বর্গাদি লোকজয় করেন, তারা ধুমে গমন করে। ধুম থেকে রাত্রিতে, রাত্রিথেকে কুষ্ণপক্ষে, কুষ্ণপক্ষ থেকে সূর্যের দক্ষিণায়নের ছয় মাদে, মাদ থেকে পিতলোক, পিতলোক থেকে চন্দ্রলোকে গমন করে। ভারা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়ে অর হয়। যজমান যেমন ক্ষয় ও বৃদ্ধিশীল সোমরাজাকে পান করেন, তেমনি দেবতারা অল্পে পরিণত মানুষকে ভক্ষণ করেন যথন তাদের কর্ম ক্ষয় হয়, তখন তারা এই আকাশকে প্রাপ্ত হয়। আকাশ থেকে বায়ুতে, বায়ু থেকে বৃষ্টিতে, বৃষ্টি থেকে পৃথিবীতে আসে এবং অয় হয়। পুনরায় তারা পুরুষাগ্নিতে আহত হয় এবং রোষাগ্নিতে জন্মগ্রহণ করে। তারা বিভিন্ন লোকের অভিমুখে গিয়ে বার বার এই ভাবে আব র্তন করে। যারা এই উভয় পথের কোন পথই প্রাপ্ত হয় না, তারা কীট প্রক্র বা দংশ মশকাদি রূপে জন্মায়।

# মন্থ কৰ্মাদি বিবিধ ক্ৰিয়া

যিনি কামনা করেন যে আমি মহত্ত প্রাপ্ত হই, তিনি উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষেপুণা দিনে বারোদিনব্যাগী উপসদত্রতী হয়ে কংসাকার বা চমসাকার উত্থয়র পাত্রে সমস্ত ওয়ধি সংগ্রহ করবেন। ভূমি পরিক্ষার ও পরিলেপনের পর অগ্নি স্থাপন করে কুশ বিছিয়ে আজ্যুকে যথাবিধি সংস্কার করে নেবেন। তারপর পুং নক্ষত্রে সেই মন্থ পাত্র নিয়ে অগ্নিতে আছতি দেবেন—হে জাতবেদ অগ্নি, যে দেবতারা বক্রমতি হয়ে পুরুষের কামনা বিনাশ করেন, তাঁদের উদ্দেশে আমি এই আজ্যু আছতি দিচ্ছি। তারা তৃপ্ত হয়ে সমস্ত কাম্য-বস্তু দিয়ে আমাকে পরিতৃপ্ত করুন। স্বাহা। যে কুটিলমতি হয়ে ভিনিই সকলের বিধাতা ভেবে আপনাকে আজ্যু করে

বিশ্বমান থাকেন, আমি দেই সর্বসাধক দেবভার উদ্দেশে মুভ দিয়ে হোম করছি। স্বাহা। জ্যোষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা, শ্রেষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা। এই মন্ত্রে অগ্নিতে আন্ততি দিয়ে স্রুবে সংলগ্ন অংশ মন্তে নিক্ষেপ করবেন। এই ভাবে বাক্কে স্বাহা প্রতিষ্ঠাকে স্বাহা, চক্ষুকে স্বাহা সম্পদকে স্বাহা, শ্রোত্রকে স্বাহা আয়তনকে স্বাহা, মনকে স্বাহা প্রজাপতিকে স্বাহা এবং বেতকে স্বাহা—এই মন্ত্রে আহুতি দিয়ে প্রতিবারেই ক্রব সংলগ্ন অংশ মন্থে নিক্ষেপ করবেন। অগ্নিকে স্বাহা দোমকে স্বাহা, ভূঃকে স্বাহা, ভূবঃকে স্বাহা, স্বংকে স্বাহা ভূ: ভূব: স্বংকে স্বাহা, ব্রাহ্মণকে স্বাহা ক্ষত্রিয়কে স্বাহা, ভূতকৈ স্বাহা ভবিষ্যংকে স্বাহা,সকলকে স্বাহা এবং প্রজ্ঞাপতিকে স্বাহা— এই মন্ত্রে আহুতি দিয়ে প্রতিবারেই ক্রব সংলগ্ন অংশ মন্তে নিক্ষেপ করবেন। তারপর মন্থ স্পর্শ করে বলবেন, তুমি গতিশীল, তুমি সমুজ্জল, তুমি পূর্ণ, তৃমি নিশ্চল, তুমি সকলের মিলন স্থল, যজ্ঞের প্রারম্ভে হিং উচ্চারণ করে তোমার পূজা করা হয়, উদ্গাতারা তোমার গান করেন, যজ্ঞের মধ্য-ভাগেও তোমার গান করেন, যজের প্রারম্ভে অধ্বর্যুরা তোমার কথা শোনান, আগ্নীপ্ররা মধ্যভাগে পুনরায় তোমার কথা শোনান। আর্ড্র কাঠে তুমি সন্দীপ্ত হও, তুমি বিভূ, তুমি প্রভূ, তুমি অন্ন, তুমি জ্যোতি, তুমি নিধন ও তুমি সংবর্গ। তারপর তিনি হাতে মন্থ নিয়ে বলেন, তুমি সমস্ত অবগত আছু, আমরাও তোমার মহত্তের রূপ অবগত আছি। সেই প্রাণ অবশ্যই রাজা, ঈশান ও অধিপতি। তিনি আমাকে হাজা, ঈশান ও অধিপতি করুন। তারপর তিনিএই মস্ত্রে মন্থকে ভক্ষণ করেন— তং সবিভূর্বরেণ্যম্, মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি দিন্ধব। মাধ্বীর্ণঃ সম্ভোষধীভূ: স্বাহা। ভর্গোদেবস্ত ধীমহি। সবিতার সেই বরণীয়—বায়ু মধুরূপে প্রবাহিত হোক, নদী মধুর রস ক্ষরণ করুক, ওষধি আমাদের নিকটে মধুর হোক। ভূঃ স্বাহা। যিনি আমাদের বৃদ্ধিকে প্রেরণা দেন—, সোম আমাদের নিকট স্থবাদ হোন, সূর্য সুথপ্রদহোন, কিরণ আমাদের স্থকর হোক। यः স্বাহা। তারপর তিনি সমস্ত গায়ত্রী ও মধুমতীর পুনরাবৃত্তি করেন এবং সবশেষে এই বলে অবশিষ্ট মন্থ ভক্ষণ করেন— জামিই যেন এই সমস্ত হই। ভূ: ভূব: य:। বাহা। পরে হুই হাত ধুয়ে

অগ্নির পিছনে পূর্ব মুখ হয়ে শয়ন করেন। প্রত্যুয়ে এই মল্লে সূর্যকে প্রণাম করেন—তুমি দিকসমূহের অন্বিতীয় পদ্ম, আমি যেন মান্তুষের মধ্যে অদ্বিতীয় পদ্ম হতে পারি। তারপর তিনি যে ভাবে এসেছিলেন, সেই ভাবে ফিরে অগ্নির পিছনে উপবেশন করে বংশ ব্রাহ্মণ জ্বপ করেন : উদ্দালক আরুণি শিশু বাজসনেয় যাজ্ঞবন্ধাকে এই উপদেশ দিয়ে বলে-ছিলেন, যদি কেউ এই মন্থ শুরু বুক্ষের কাণ্ডেও সেচন করে, তবে তা থেকেও শাখা ও পল্লব উদ্গত হবে। বাজসনেয় যাজ্ঞবন্ধ্য শিশ্ব পৈক্য মধুককে এই উপদেশ দিয়ে একই কথা বলেছিলেন। পৈক্ষ্য মধুক শিষ্ট্য চুল ভাগবিত্তিকে তিনি তাঁর শিষ্য জ্ঞানকি আয়ুস্থুণকে, তিনি অনুৱার তাঁর শিশ্য জাবাল সত্যকামকে এই উপদেশ দিয়ে একই কথা বলেছিলেন। সত্যকাম জাবাল তাঁর শিশ্বদের উপদেশ দিয়েছিলেন, যদি কেউ এই মন্থ শুষ্ক বুক্ষের কাণ্ডে সেচন করে, তবে তাতেও শাখা ও পল্লব উদ্গত হবে। পুত্র ও শিষ্য ভিন্ন আর কাউকে এই উপদেশ দেবে না। উচ্মর বৃক্ষ থেকে ভ্রুব চমস ইন্ধন ও অরণি প্রস্তুত হয়। ব্রীহি ওযব, তিল ও মাস, অণু ও প্রিয়ঙ্গু, গোধুম, মসুর, খন্ত ও খলকুল স্ত। — এই দশটিগ্রাম্য শস্তা। তিনি এই সমস্ত নিম্পেষিত করে দধি মধু ও ঘুতে সিক্ত করেন এবং আজ্যের আহুতিরূপে অর্পণ করেন। পৃথিবীই ভূতসমূহের সার, জল পৃথিবীর সার, ওষধি জলের সার, পুষ্প ওবধির সার, ফল পুষ্পের সার, পুরুষ ফলের সার এবং রেত পুরুষের সার। প্রজাপতি আলোচনা করলেন, এর জক্ম আমি আধার সৃষ্টি করি। এই ভেবে তিনি স্ত্রী সৃষ্টি করলেন। স্ত্রীর উপস্থকে বেদী, লোমকে কুশ, চর্মকে চর্ম ও মুক্ষদ্বয়কে অধিষবণদ্বয় বলে চিস্তা করবে। বাজ্ঞপেয় যজ্ঞকারীর যে লোক বা ফলপ্রাপ্তি হয়, উপযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও অনুরূপ ফল লাভ হয়। এইরূপ জেনেযে অধোপহাস আচরণ করে, সে স্ত্রীলোকের স্কৃতি অর্জন করে। এ না জ্বেনে অধোপহাস করলে তারা তার স্কৃতি ঢেকে রাখে। এই বিষয়টিজেনেই উদ্দালক আরুণি মুদ্গল-পুত্র নাক ও কুমার হারিত বঙ্গেছিলেন, এরপ অনেক নামে মাত্রভাক্ষণ মাছে, যারা এই তব না জেনে অধোপহাস করার ফলে বিকলেজিয় ও পুণাহীন হয়ে ইহলোক তাগে করে। জাগ্রত ও মুপ্ত অবস্থায় তাদের প্রভূত রেত ঋলন হয়। তা স্পর্শ করে এই মন্ত্র বলতে হবে—আজ আমার যে রেত পৃথিবীতে ঋলিত হল, অথবা যা ওয়ধি ও জলে নির্গত হয়েছে, তা আমি গ্রহণ করছি। তারপর অনামিকাও অস্ঠ দিয়ে তা নিয়ে পুনরায় বলবে, নির্গত রেতক্রপ ইন্দ্রিয় আবার আমাতে ফিরে আম্ক এবং দেহ কান্তি সৌভাগ্য ও তেজও ফিরে আম্ক। অগ্নিতে আঞ্রত দেবতারা এই রেতকে যথাস্থানে স্থাপন করুন। এই বলে সেই রেত জাবার জনহরের মাঝে মর্দন করবে।

কেউ যদি জলে নিজের ছায়া দেখ, তাহলে এই মন্ত্র জ্বপ করবে---দেবতারা আমাকে তেজ শক্তি যশ ধন ও স্থকৃতি দান করুন। যে স্ত্রী ঋতুর পর মলিন বস্ত্র ত্যাগ করেছে, সেই লক্ষ্মীরূপা যশস্বিনীর নিকটে গিয়ে তাকে আহ্বান করবে। যদি সে কামনা না করে, তবে তাকে নিজের বশে আনবে। ভাতেওযদি দে কামনা চরিভার্থ না করে, ভবে হাত বা লাঠি দিয়ে প্রহার করে বলবে, আমি ইন্দ্রিয়রূপ যশের দারা তোমার যশ গ্রহণ করছি। এই বলে তাকে বশীভূত করবে। তার ফলে সেই স্ত্রী যশোহীন হবে। স্ত্রী যদি সেই পুরুষের কাম চরিভার্থ করে. তবে সে বলবে, আমি ইন্দ্রিয়রূপ যশের দ্বারা তোমাতে যশ অর্পণ করছি। এর ফলে উভয়েই যশস্বী হয়। যে পুরুষ চায় যে স্ত্রী তার কাম চরিতার্থ করে, সে তাতে নিজের ইন্দ্রিয় সংযোগ করে মুথে মুখ মিলিয়ে ও তার উপস্থ স্পর্শ করে এই মন্ত্র জ্বপ করবে—তুমি আমার প্রতি অঙ্গ থেকে সম্ভত হও, হৃদয় থেকে জন্ম নাও, তুমি আমার সর্বাঙ্গের রস, ভূমি একে বিষ্ণাণ বিদ্ধা মূগীর ভাায় বশীভূত করে আমাকে আনন্দে মত্ত্র কর। যদি সে চায় যে স্ত্রী গর্ভধারণ না করে, তবে সেই স্ত্রীতে ই স্ত্রিয় সংযোগ করে মুখে মুখ মিলিয়ে নিখাস ত্যাগের পর প্রশ্বাস গ্রহণ করে বলবে, আমার ইম্রিয় ও রেত দারা ভোমার কাছ থেকে রেভ পুনপ্র হণ করছি। এতে তারগর্ভ সঞ্চার হয় না। আর পুরুষ যদি চায় যে জ্রী গর্ভ ধারণ করুক, তবে আগের মতে। ইন্দ্রিয় সংযোগ করে মুখে মুখ মিলিয়ে প্রশ্বাস গ্রহণের পর নিশ্বাস ত্যাগ করে বলবে, আমার ইন্দ্রিয় ও রেড দ্বারা আমি ভোমাতে রেত রক্ষা করছি।

যদি কারও দ্রীর উপপতি থাকে এবং সে যদি তার অনিষ্ট করতে চার, তবে কাঁচা মাটির পাত্রে অগ্নি রেখে তাতে বিপরীত ভাবে শর কৃশ বেছাবে। পরে কৃশের অগ্রভাগ ঘতে সিক্ত করে অগ্নিতে বিপরীত ক্রমেউপপতির নাম উচ্চারণ করে এই রূপে আছতি দেবে—তৃমি আমার প্রজ্জনিত অগ্নিতে আছতি দিয়েছ, তোমার প্রাণ ও অপানকে আমি গ্রহণ করছি। তৃমি আমার প্রজ্জনিত অগ্নিতে আছতি দিয়েছ, আমি তোমার সন্তান ও পশু গ্রহণ করছি। তৃমি আমার ইষ্ট ও স্কৃতি গ্রহণ করছি। তৃমি আমার প্রজ্জনিত অগ্নিতে আছতি দিয়েছ, আমি তোমার ইষ্ট ও স্কৃতি গ্রহণ করছি। তৃমি আমার প্রজ্জনিত অগ্নিতে আছতি দিয়েছ, আমি তোমার আশা ও আকাজ্ফা গ্রহণ করছি। এই রকম জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যাকে অভিশাপ দেন, সে ইন্দ্রিয়শক্তি রহিত ও স্কৃতিহীন হয়ে ইহলোক ত্যাগ করে। স্ত্রাং এই রকম ব্যাহ্মণের স্ত্রীর সঙ্গে উপহাস করতে যাওয়াও উচিত নয়।

যখন জায়ার ঋতুকাল উপস্থিত হয়, তখন তাকে তিন দিন অচ্ছিন্ন বাদ পরিধান করে কংশ পাত্রে পান করতে হয়। কোন শৃত্র যেন তাকে স্পর্শ না করে। তিন রাত্রির পর তাকে স্নান করিয়ে ধ্যান ভাঙবার জ্বন্থ নিয়োগ করবে। যদি কেউ ইচ্ছা করে যে তার গৌরবর্ণ পুত্র হোক, এক বেদ অধ্যয়ন করুক ও পূর্ণ আয়ু লাভ করুক, তাহলে তারা উভয়ে হুদ্ধমিশ্রিত অন্ন ঘৃত্ত সংযোগে করুন করে ভোজন করলে তাতে সমর্থ হবে। যদি কেউ চায় যে তার পিঙ্গল চক্ষু কপিল বর্ণ সন্থান জ্বন্দ্রগ্রহণ করুক, তুই বেদ অধ্যয়ন করুক ও পূর্ণায়ু লাভ করুক, তাহলে তারা উভয়ে দধিমিশ্রিত অন্ন ঘৃত সংযোগে রন্ধন করে ভোজন করলে তাতে সমর্থ হবে। যদি কেউ চায় যে তার লোহিতাক্ষ শ্রামবর্ণ পুত্র হোক, তিন বেদ অধ্যয়ন করুক ও পূর্ণায়ু লাভ করুক, তাহলে তারা উভয়ে ঘৃত সংযোগে অন্নকে জলে সিদ্ধ করে ভোজন করলে তাতে সমর্থ হবে। যদি কেউ চায় যে তার পণ্ডিত হুহিতা জন্মাক এবং পূর্ণায়ু লাভ করুক, তাহলে তারা উভয়ে ঘৃত সংযোগে তিলমিশ্রিত অন্ন রন্ধন করে ভোজন করলে তাতে সমর্থ হবে। যদি কেউ চায় যে তার পণ্ডিত হুহিতা জন্মাক এবং পূর্ণায়ু লাভ করুক, তাহলে তারা উভয়ে ঘৃত সংযোগে তিলমিশ্রিত অন্ন রন্ধন করে ভোজন করলে তাতে সমর্থ হবে। যদি কেউ চায় যে তার এমন এক পুত্র হোক

যে পণ্ডিত প্রখ্যাত ও সভায় বিচার সমর্থ হবে, রমণীয় কথা বলবে, সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করবে ও পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হবে, তাহলে তারা উভয়ে ঘৃত সংযোগে মাংসমিশ্রিত অন্ন রে ধে ভোজন করবে। এই মাস তরুণ বলশালী বা অধিক বয়স্ক বুষের হলে তারা সেই রকম সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হবে।

তারপর প্রত্যুষের দিকে স্থানীপাকের নিয়ম অনুসারে আজ্যু সংস্কার করে স্থানীপাক থেকে অল্প অল্প হোমের দ্রব্য নিয়ে অগ্নিতে আছুজি দিতে হবে অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা অনুমতির দৈদশে স্বাহা, সভা প্রস-বিতা সবিভূদেবের উদ্দেশে স্বাহা । এইভাবে আহতি দিয়ে পাত্রের অব-শিষ্ট অংশ গ্রহণ কবে নিজে ভক্ষণ কবে স্ত্রীকে ভক্ষণ করতে দেবে। ভারপর ছই হাত ধুয়ে জলে জলপাত্র পূর্ণ করে এবং দেই ফলে স্ত্রীকে এই বলে তিনবার সিক্ত কববে হে বিশ্বাবস্থ উথিত হয়ে অস্তত্ত্ব গমন কর, অস্ত কোন যুবভীকে, পতিসহ কোন জায়াকে কামনা কর। তার পর সে সেই নারীক নিকটে গিয়ে বলবে, আমি অম্, তুমি সা ;তুমি সা, আমি অম্। আমি দাম, তুমি ঋক্। আমি দৌ, তুমি পৃথিবী। এদো, আমরা ছজনে চেষ্টা করি যেন আমাদের পুত্রসন্তান লাভ হয়। হে আকাশ ও পৃথিবী, ভোমরা পৃথক হও। এই মন্ত্র উচ্চারণ করে সে স্ত্রীর ছই উক্ন বিযুক্ত করবে। তারপর নিজের ইন্দ্রিয় তাতে প্রবেশ করিয়ে মুখে মুখ মিলিয়ে তিন বার অন্থলোম ক্রমে তার আপাদ-মস্তক মার্জনা করবে। তারপর মন্ত্র উচ্চারণ করে বলবে, বিষ্ণু তোমাকে গর্ভধারণে সক্ষম করুন, প্রজাপতি রেড সিঞ্চন করুন, ধাত্রী গর্ভ ধারণ করুন। হে সিনীবালি, তুমি গর্ভ ধারণ কর। হে পুথুষ্টবা, তুমি গর্ভ ধারণ কর। হে পদ্মশালাধারী অশ্বিনীদ্বয়, ভোমরা গর্ভ ধারণ কর। অশ্বিনীদ্বয়ের যে হুটি হিরণ্ময় অরণী আছে, তার দ্বারা তাঁরা মন্থন করেন। আমি দশম মাসে পুত্র প্রসবের জন্ম ভোমার সেই গর্ভতাতে আছতি দিচ্ছি। পৃথিবী যেমন অগ্নিগর্ভা, আকাশ যেমন সূর্যের দ্বারা গর্ভবতী, দিকেরা বায়ুদ্বারা গভিণী, তেমনি আমিও তোমাতে গভাধান করি। সে তখন আসর প্রসবা স্ত্রীর উপরে জল সিঞ্ন করে বসবে, বায়ু যেমন পুছরিণীকে

সকল দিকে আন্দোলিত করে, তেমনি তোমার গর্ভ সর্বত্র সচল হয়ে জরায়ুদহ নির্গত হোক। ইন্দ্রের জন্ম একটি আবৃত পথ নির্মিত আছে। হে ইন্দ্র, সেই পথ ধরে তুমি গর্ভ ও গর্ড নিঃসরণ কালেরমাংসপেশীসহ নির্গত হও। পুত্রের জন্ম হলে পিতা অগ্নি জ্বেলে তাকে কোলে নেন এবং কাংস পাত্রে দধিমিশ্রিত ঘতে রেখে তা এই মন্ত্র উচ্চারণ করে অল্পে আল্পে আন্তৃতি দেন—আমি যেন পুত্রের দারা নিজের গুহে বর্ধিত হয়ে সহস্র পোষণ করতে পারি। এবং বংশে প্রজা ও পশু যেন অবি-ক্তির থাকে। স্বাহা। আমাতে যে প্রাণ আছে, আমি তা মন দিয়ে তোমাতে আহুতি দিচ্ছি। স্বাহা। আমিয়ে অল্লাধিক কর্ম করেছি, শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞকারী অগ্নি তা অবগত হয়ে আমাদের হোম কর্মকে স্থুসম্পাদিত ও স্থন্দররূপে আহুত করুন। তারপর পিতা তার ডান কানে মুখএনে তিন বার বাক্ উচ্চারণ করবে এবং দধি মধু ও ঘৃত মিঞাত করে তা হিরণায় চমক দিয়ে শিশুকে পান করাবে এই মন্ত্র বলে—আমি তোমার জন্ম ভূর্লোক স্থাপন করছি, ভূবর্লোক স্থাপন করছি, স্বর্লোক স্থাপন করছি। আমি ভূ:ভূব: ও স্বর্লোক তোমাতে স্থাপন করছি। তারপর এই বলে তার নামকরণ করে, তুমি বেদ। এই তার সেই গুহু নাম। তারপর মাতাকে সম্ভান দিয়ে তাকে স্তন পান করতে দেয়। বলে, সরস্বতী, তোমার যে স্তন থেকে নিতা ত্রগ্ধ নিঃসত হয়, যা আনন্দপ্রদ, রত্নধা, ধনবান, কল্যাণপ্রদ, যা দিয়ে বিশ্বকে তুমি পোষণ কর, তা এখন এই শিশুর জম্ম আমার জায়াকে দাও। তারপর মাতাকে স্মরণ করে বলবে, তুমি ইলা মৈত্রাবরুণী, বীর ! তুমি বীর পুত্র প্রসব করেছ। তুমি আমাদের বীরবান করেছ। তুমি বীরবতী হও। এই শিশুর বিষয়ে লোকে এই রূপ বলে—তুমি পিতাকে অতিক্রম করেছ, পিতামহকেও অতিক্রম করেছ। যে এই রকম জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পুত্র**রূপে জন্মগ্রহণ করে** সে দ্রী যশ ও ব্রহ্মতেজে সম্পন্ন হয়ে পরাকাষ্ঠা লাভ করে।

### সন্তান শিয়া ও পরম্পরা

এর পর গুরু শিশ্য পারম্পর্য বলা হয়েছে। আদিতা থেকে প্রাপ্ত এই শুকু যজুংসমূহ বাজসনেয় যাজ্ঞবন্ধ্য ব্যাখ্যা করেছেন। ব্রহ্ম স্বয়স্ত্যু। ব্রহ্মকে নমস্কার। ওঁ শাস্তি।

বুহদার্ণ্যক উপনিষদ সমাপ্ত

# অথর্ব বেদীয় উপনিষ্ণ

#### ১. প্রশ্ন

#### অবভারণা

অথব বেদের ব্রাহ্মণের নাম গোপথ। উপনিষদের সংখ্যা অনেক হলেও প্রধান হল ডিনটিঃ প্রশ্ন,মুগুক ও মাণ্ডুকা। প্রশ্ন উপনিষদ অথর্ব বেদেব প্রৈয়লাদ শাখর অন্তর্গত।

সুকেশা, সত্যকাম, সৌর্যায়নী, কৌথল্য, ভার্গব ও কবন্ধী— এই ছয়জন বিদ্যানিষ্ঠ ব্যাহ্মণ আচার্য পিপ্পলাদের নিকটে এসে ছয়টি প্রশ্ন করেছিলেন। পিপ্পলাদ এই উপনিষদে প্রশ্নগুলির মীমাংসা করে দিয়েছিলেন বলে উপনিষদের নাম হয়েছে প্রশ্ন। এটি ছয়টি প্রশ্নে বা অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রশ্নগুলি এই রকম:

- ১. জীবের জন্ম কোথা থেকে ?
- ২. কোন্ দেবতারা জীবের দেহ ধারণ করেন ও প্রকাশ করেন। তাঁদের মধ্যে কে প্রধান ?
- প্রাণের জন্ম কোথা থেকে, কী ভাবে জীবের দেহে আদে ৬
   উৎক্রেমণ করে ?
- ৪. এই পুরুষে কে ঘুমোয়, কে জেগে থাকে, স্বপ্ন দেখে কে ?
- ৫. ওঙ্কারের উপাসনায় কী লাভ হয় ?
- ৬. ষোড়শ কলার উদ্ভব ও গতি কী ?

এই প্রশান্তলির উত্তরে প্রাণের উপাসনার কথা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম চারটি প্রশাের উত্তরে প্রাণের মাহাত্ম্য বলবার পরে একটি আখ্যায়িকার সাহায্যে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে। পঞ্চম প্রশাের উত্তরে ওদ্ধারের মাহাত্ম্য বর্ণনা। এই পর্যন্ত ব্রহ্মতত্ত্বের সম্বদ্ধে প্রত্যক্ষ আলোচনা না হলেও ব্রহ্ম জীব ও জগতের সম্বদ্ধে ঘনিষ্ঠ সম্বদ্ধ-যুক্ত। শেষ প্রশাের উত্তরেই ষােড়শ কলাযুক্ত পুরুষের কথাবলা হরেছে। তাঁকে পেতে দূরে কোপাও যেতে হবে না, তিনি আছেন সবার স্থাদয়ে প্রাণের প্রাণ হয়ে। যোড়শ কলায় সমন্বিত হয়ে তিনিই নিজেকে জীব ও জগৎ রূপে অভিব্যক্ত করছেন।

উপনিষদথানি মূলত গতে রচিত। স্থানে স্থানে কয়েকটি প্লোক আছে।
মূগুক উপনিষদের দঙ্গে এর বিষয়বস্তুর এবং কেন উপনিষদের প্রাণ
সম্বন্ধীয় আখাায়িকার সঙ্গে এর মিল লক্ষা করার মতো।

#### গ্রন্থারস্থ

দেবগণ, আমি যেন আমার কান দিয়ে কল্যাণের কথা শুনি, চোখ দিয়ে দেখি মঙ্গলময় বস্তু। স্থিরও দৃঢ় শরীরে ভোমাদের স্তুতি করে যেন দেবহিত আয়ু লাভ করি। ত্রিবিধ বিদ্লের শান্তি হোক।

#### প্রথম প্রশ্ন

ভরদ্বাজ্ঞর পুত্র স্থকেশা, শিবির পুত্র স হাকাম, গর্গবংশজাত সৌর্যায়নী, অশ্লপুত্র কৌদলা, বিদর্ভদেশেজাত ভ্গুপুত্র ভার্গব ও কতাপুত্র কবলী ব্রহ্মপরায়ণ ও ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন। পরব্রহ্মের তত্ব জানবার জন্ম পূজনীয় আচার্য পিপ্ললাদই সমস্ত বলবেন ভেবে তাঁরা যজ্ঞের সমিধ হাতে তাঁর নিকটে উপস্থিত হলেন। সেই ঋষি তাঁদের বললেন, তোমরা পুনরায় তপস্থা ব্রহ্মচর্য ও প্রদ্ধা নিয়ে এক বংসর গুরু গৃহে বাস কর, তার পর ইচ্ছামুর্মপ প্রশ্ন কোরো। আমার জানা থাকলে তোমাদের সবই বলব। এক বংসর অতীত হবার পর কত্যপুত্র কবন্ধী ঋষির নিকটে এসে প্রশ্ন করলেন, ভগবন, কোখা থেকে এই সব প্রাণী জন্ম লাভ করে? পিপ্ললাদ তাঁকে বললেন, প্রজ্ঞাপতি প্রজ্ঞা সৃষ্টি করবার জন্ম তপস্থা করে রয়ি ও প্রাণ এই মিথুন উংপাদন করলেন এবং ভাবলেন যে এরাই তাঁর বন্ধ প্রকারের প্রজ্ঞা উংপাদন করবে। আদিত্যই প্রাণ, রয়িই চন্দ্র। মূর্ভ ও অমূর্ত্ত সমস্তই রয়ি। অমূর্ভ থেকে পৃথক যে মূর্ভ রূপ, সেই মূর্ভিই রয়ি। সুর্য যে পূর্ব দিকে উদিত হন, ভাতে তিনি পূর্ব দিকের সমস্ত প্রাণকে নিজ্ঞের রশ্মির সন্ধিহিত করে নেন। ভারপর ভিনি দক্ষিণ-

পশ্চিম উত্তর নিম উধর্ব ও অস্তাস্ত দিক এবং জগতের স্ববিচ্ছু প্রকা-শিত করে সমস্ত প্রাণকে নিজের রশ্মিতে সঞ্জীবিত করেন। সেই সর্ব জীবাত্মক বিশ্বরূপ প্রাণ ও অগ্নি উদিত হচ্ছেন। ঋক মন্ত্রে তাই বলা हरग्रह, महञ्च त्रभिमान, महश्रा हरग्न वर्जमान, প্রজাদের প্রাণ সূর্য উদিত হচ্ছেন। জ্ঞানীকে সূর্যকে বিশ্বরূপ, রশ্মিমান, জাতবেদ, সকলের আশ্রয়, একমাত্র জ্যোতি ও তাপদাতা বলে জানেন। সংবংসরই প্রজাপতি. দক্ষিণ ও উত্তর তাঁর হুই অঘন। 'তাতা করলাম' এই মনে করে যাঁরা নিয়ত ইষ্ট ও পূর্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তারাচম্রলোকজ্ঞয় করেন এবং নিশ্চয়ই পুথিবীতে ফিবে আসেন। এই জক্ত যে ঋষিরা সম্ভান কামনা করেন, তাঁরা দক্ষিণ মার্গ প্রাপ্ত হন। ইহাই রয়ি এবং পিতৃ্যান নামে অভিহিত। অন্য লোকেরা তপস্থা ব্রহ্মচর্য শ্রদ্ধা ও বিপ্তায় স্র্যরূপ আত্মাকে অন্নেষণ করে উত্তব মার্গে আদিত্যকে জ্বয় করেন। এই আদি-ভাই সমস্ত প্রাণের আশ্রয়, অমৃত অভয়, পরম গতি এবং এখান থেকে জীব ফিরে আসে না। ইহাই নিরোধ অর্থাৎ এথানেই ভ্রমণের নিবৃত্তি। এই বিষয়ে একটি প্লোক আছে - কালবিদ্রা আদিত্যকে পঞ্চ পাদযুক্ত, দ্বাদশ আকৃতি বিশিষ্ট, ছ্যুলোকের পরাধে অবস্থিত, জলবর্ষণকারী পি তা বলেছেন। অন্য কালবিদ্রা বলেন, উর্ধে দেশে সাতটি চক্র ও ছয়টি অর বিশিষ্ট রথে স্থিত বিচক্ষণ আদিত্যে এই জগৎ মর্পিত। মাসও প্রজাপতি। এর কৃষ্ণপক্ষ রয়ি এবং শুক্রপক্ষ প্রাণরূপী আদিন্য। এই জন্ম প্রাণদর্শী ঋষিরা শুক্লপক্ষে যত্ত করেন, অন্মেরা যত্ত করেন কুষ্ণ-পক্ষে। অহোরাত্রও প্রজ্ঞাপতি। দিন এব প্রাণ এবং রাত্রি রয়ি। ডাই যারা দিনে রতিক্রিয়া করে তারা প্রাণকে দেহ থেকে ক্ষয় করে এবং ঋতুকালে রাতে রতিক্রিয়া ব্রহ্মচর্যেরই মতো। অন্নই প্রজাপতি। অন্ন থেকে রেড উৎপন্ন হয় এবং তা থেকেই প্রজার উৎপত্তি। এই জন্ম যে গ্রহন্ত প্রজ্ঞাপতি ব্রত অমুষ্ঠান করেন, তারা মিথুন উৎপাদন করেন। যাঁদের তপস্থা ও ব্রহ্মার্যে অটুট আছে এবং সত্যনিষ্ঠ ও সত্য স্মাচারী বলে খ্যাত, তাঁদেরই এই ব্রহ্মলোক অর্থাৎ পিতৃযানরপ চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়। আর যাঁদের মধ্যে কৃটিলতা নেই, নেই মিখ্যা ও মিখ্যাচরণে অন্ত-

রাগ এবং মায়া, তাদের জম্ম সেই বিমল ব্রহ্মলোক অর্থাৎ দেবযানরূপ আদিত্যলোক।

### দিতীয় প্রশ্ন

এর পর বিদর্ভ দেশীয় ভার্গব প্রশ্ন করন্দেন, ভগবন, কজন দেবতা প্রাণ শবীরকে ধারণ করেন ? জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় ভেদে বিভক্ত দেবতা-দের মধ্যে কারা এই শরীরে মাহাত্মা প্রকাশ করেন এবং এ দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?

ঋষি তাঁকে বললেন, এই দেবতা, আকাশ ও বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বাক্ মন চক্ষু ও কর্ণ-এরা নিজেদের সামর্থ্য প্রকাশ করে স্পর্ধা সহ-কারে বললেন, আমরাই এই দেহের ইন্দ্রিয়দের ধারণ করে আছি।মুখ্য প্রাণ তাঁদের বললেন, মোহগ্রস্ত হয়ে রুখা অভিমান কোরো না, আমিই নিজেকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে এই দেহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করি। কিন্তু তাঁরা এই কথায় শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন না। তাই মুখ্য প্রাণ যেন অভিমান বশে উধ্বে উঠতে উত্তত হলেন। তিনি শরীর থেকে নির্গত হবার চেষ্টা করতেই অন্য সকলেও তাই করতে উপক্রেম করলেন এবং তিনি স্থির হলেই অহা সকলেও স্থির হলেন। এ যেন মধুকর রাজকে উৎক্রান্ত হতে দেখে সমস্ত মক্ষিকার উড়তে আরম্ভ করা এবং তাকে স্থির হতে দেখেই সবার স্বস্থির হওয়া। বাক মন চোথ ও কানও এই রকম। তারা প্রীত হয়ে প্রাণের স্তব করতে লাগলেন !—ইনি অগ্নিরূপে তাপ দেন, সূর্যরূপে প্রকাশ করেন, মেঘরূপে বর্ষণ করেন এবং ইন্দুরূপে প্রজা পালন করেন। ইনিই বায়ু, পৃথিবী ও রয়ি। ইনিই সং ও অসং এবং ইনিই অমৃত। রথচক্রের নাভিতে অরের মতো সবই প্রাণে প্রতি-ষ্ঠিত। ঋক যজু ও সামবেদ, যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাক্ষণ—এ সবও প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত।

তুমি প্রজাপতিরূপে গর্ভে বিচরণ কর, মাতা পিতার প্রতিরূপ হয়ে জন্ম নাও। হে প্রাণ, তুমি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি হয়ে স্বার শরীরে বাস কর। তাই মানুষ ও প্রাণীরা চোখপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের পূথে ভোষাকে উপহার দেয়। দেবতাদের জন্ম যজ্ঞীয় ধ্বব্যের তৃমি শ্রেষ্ঠ বাহক, পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদন্ত অন্ধের তৃমি প্রথম প্রাপক, তৃমি ঋষিদের আচরিত
সতা ও অনিরস ঋষিদের মধ্যে অথবা। হে প্রাণ, তৃমি ইন্দ্র, তেজে
তৃমি রুদ্র। তৃমি সবার রক্ষক হও, অন্তরীক্ষে বিচরণ কর। তৃমিই
জ্যোতিক্ষদের পতি স্থা। হে প্রাণ, তৃমি যখন মেঘ হয়ে বর্ষণ কর,
তখন তোমার এই প্রজারা ইচ্ছামূরূপ অন্নহবে ভেবে আনন্দে অবস্থান
করে। হে প্রাণ, তৃমি ব্রাত্য অর্থাং উপনয়নাদি সংস্কারহীন। তৃমি একধি
নামে অগ্নিরূপে যজ্ঞীয় হবির ভোক্তা, বিশ্বের সংপতি। আমরা তোমার
ভোজাবস্ক্র দান করি। মাতরিখা, তৃমি আমাদের পিতা। তোমার যে
তম্ব বাক্যে প্রতিষ্ঠিত, যাচোখে ও কানে এবং মনেও ব্যপ্ত আছে, তাকে
মঙ্গলময় কর। এ সমস্তই প্রাণের অধীন। স্বর্গে যা প্রতিষ্ঠিত আছে,
তাও প্রাণেরই অধীন। মাতার মতো প্রদের রক্ষা কর, আমাদের জন্ম
বিধান কর জ্ঞীও প্রজ্ঞা।

## তৃতীয় প্রশ্ন

এর পর অধলের পুত্র কৌসলা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ভগবন, প্রাণ কোথা থেকে জন্মলাভ করে, কী ভাবে এই শরীরে আসে, নিজেকে বিভক্ত করে কী ভাবে এই দেহে অবস্থান করে, কী ভাবে এই দেহ থেকে উৎক্রান্ত হয় এবং কী ভাবে বাহ্য ও অধ্যাত্ম বিষয়কে ধারণ করে ?

খবি তাঁকে বললেন, তুমি অতি কঠিন প্রশ্ন করেছ। তুমি অতিশয় ব্রহ্মণবায়ণ, তাই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিল্ডি। আত্মা থেকেই প্রাণ জন্মলাভ করে। ছায়া যেমন পুরুষের দেহ আশ্রয় করে থাকে, তেমনি প্রাণ ও আত্মার আশ্রিত এবং মনের সকল্প দারাই তা এই শরীরে আসে। এই সব প্রামে অধিষ্ঠিত থাকে। বলে সম্রাট যেমন অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন, তেমনি এই প্রাণও অক্যান্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়দের পৃথক ভাবে স্থাপন করে। এই মুখ্য প্রাণ অপান বায়ুকে পায়ুও উপত্তে নিযুক্ত করেন, নিজে মুখ ও নাকের পথে বিচরণ করে চোখও কানে

অবস্থান করেন। প্রাণ ও অপানের মধ্য ভাগে অর্থাৎ নাভিদেশে অব-স্থিত সমান। এই সমান বায়ুই জ্বঠরাগ্নিতে আহুত অল্লের সমতা আনে এবং তা থেকে শত রকমের শিখার উৎপত্তি হয়। আত্মা হানয়ে বাস করেন। এই হৃদয়ে একশো এক নাড়ী আছে। তাদের এক একটিতে এক একশো করে শাখানাড়ী আছে। প্রতিটি শাখা নাড়ী আবার বাহা-তর হাজার প্রশাখায় বিভক্ত। সমস্ত নাড়ী ও তাদের শাখা প্রশাখায় বিচরণ করে ব্যান বায়ু। আর একটি নাড়ী অর্থাৎ সুযুমা দিয়ে উর্জ-গামী হয়ে উদান বায়ু পুণোর ফলে পুণোলোকে ও পাপের ফলে পাপ-লোকে এবং এই হয়ের ফলে জীবকে মনুয়ালোকে নিয়ে যায়। সূর্যই বাহ্য প্রাণ। এই সূর্য চোখে অধিষ্ঠিত প্রাণকে অনুগৃহীত করে উদিত হন। পৃথিবীতে যে দেবতা অধিষ্ঠিত, তিনি অপান বায়ুকে অবরুদ্ধ করে বিছমান আছেন। সূর্য ও পুথিবীর মধ্যে যে আকাশ, সেই আকাশের বায়ুই সমান এবং ব্যান হল সাধারণ বাহ্য বায়ু। উদান বাহ্য তেজ। সেই জম্ম উপশাস্ত তেজ পুরুষ শরীর ত্যাণের পর মনে প্রবিষ্ট ইন্দ্রিয়দের সঙ্গে পুনর্জনা লাভ করে। সেই সময়ে চিত্তের যে অবস্থা হয়, সেই ভাবেই জীব প্রাণকে আশ্রয় করে। তেজের দ্বারা প্রাণ উদান বুদ্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আত্মার সঙ্গে মেলে এবং পাপপুণ্যঅনুসারে যথা সঙ্কল্পিড লোকে নিয়ে যায়। যে বিদ্বান ব্যক্তি প্রাণকে এই ভাবে জানেন, তার সম্ভানক্ষয় হয় না এবং তিনি অমৃত হন। এই বিষয়ে শ্লোক আছে — প্রাণের উৎপত্তি, শরীরে আগমন, দেহে অবস্থান, পাঁচ প্রকারে প্রভুম্ব, অধ্যাত্ম ও ও বাহ্য অবস্থান জেনেই বিদ্বান ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন 🕫

# চতুর্থ প্রশ্ন

ভারপর সৌর্থের পুত্র গার্গ্য ভাঁকে প্রশ্ন করলেন, ভগবন, এই পু্রুষ দেহে কোন কোন ইন্দ্রিয় নিজা যায়, কারা জেগে থাকে এবং স্বপ্ন দেখে কে, কার স্থুখ হয় এবং কোন দেবভায় সকলে প্রভিষ্ঠিত গ

তিনি তাঁকে বললেন, হে গার্গ্য, অন্তগামী সুর্যের সমস্ত রশ্মি যেমন তার তেজমণ্ডলে এক হয় এবং সুর্যোদয়ের সময়ে পুনরায় তা চতুর্দিকে বিকীর্ণ

হয়, তেমনি স্বপ্নের সমস্ত ইন্দ্রিয় তাদের পরম দেবত। মনে এক হয়। তাই সেই পুরুষ তথন শোনে না, দেখে না, স্পর্শ করে না, কথা বলে না, গ্রহণ করে না,আনন্দ অনুভব করে না এবং কিছু ত্যাগও করে না। লোকে বলে যে তিনি নিদ্রা গেছেন। দেহের পুরে প্রাণাগ্নিই জাগ্রত থাকে। অপান বায়ুই গার্হপত্য নামক অগ্নি, ব্যাস বায়ুই অন্বাহার্য পচন অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি এবং গার্হপত্য অগ্নি থেকে পৃথক ভাবে গৃহীত হয় বলে আহরণীয় অগ্নিই প্রাণ। শ্বাস-প্রশ্বাস রূপ ছুই আহুতি শরীরের সমতা রক্ষা করে বলে সমান বায়ু হোতা স্থানীয়, মন যজমান এবং উদান যজ্ঞফল। কারণ উদান বায়ুই মনরূপ যজ্ঞমানকে প্রতি দিন সুষুপ্তি কালে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করায়। এই দেবত। মন স্বপ্নে মহিমা অনুভব করেন। জাগ্রত অবস্থায় যা-যা দেখা গেছে, পুনরায় তাই দেখেন। যা শোনা গেছে, তাই শোনেন। দেশান্তরে ও দিগন্তরে যা অমুভূত হয়েছে, তাই যেন বারে বারে অনুভব করেন। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, শ্রুত ও অশ্রুত, অনুভূত ও অনমুভূত, সং ও অসং —এ সমস্তই দর্শন করেন এবং সর্বাত্মক হয়ে দমস্তই দেখেন। সেই মন তথন তেজে অভিভূত হন, সেই সুযুপ্তির সময়ে এই দেবতা স্বপ্ন দেখেন না। সেই সময় এই দেহে সুষ্প্তিজাত সুখ অনুভূত হয়। হে সৌম্য, পাথিরা যেমন আবাদ বুক্লের দিকে ফিরে চলে,তেমনিসব কিছুই এসে আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয়।পৃথিবী ও পৃথিবীমাত্রা, জল ওজলমাত্রা, তেজ ও তেজমাত্রা, বায়ু ও বায়ুমাত্রা, আকাশ ও আকাশ-মাত্রা, চক্ষু ও ডাইবা, শ্রোত্র ও শ্রোতবা, থাণ ওয়াতবা, রস ও আস্বাদনের বিষয়, স্বক্ ও স্পর্শের বিষয়, বাক্ ও বক্তব্য, হস্ত ও গ্রহীতব্য, উপস্থ ও আনন্দের বিষয়, পায়ু ও তক্তব্য বস্তু, পাদ ও গস্তব্য স্থল, মন ও মননীয় বিষয়, বুদ্ধি ও বোধের বিষয়, অহঙ্কার ও অহঙ্কারের বিষয়, বিত্ত বেতব্য বিষয়, তেজ ও প্রকাশের বিষয়, প্রাণ ও তার ধারণীয় বিষয়— এ সমস্তই অক্ষর পুরুষে প্রতিষ্ঠিত। ইনিই দ্রষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা, আতা, রদয়িতা, মস্তা, বোদ্ধা, কর্তা ও বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ। তিনিই শ্রেষ্ঠ অক্ষর আত্মায় প্রতিষ্ঠিত। সৌম্য, যিনি দেই ছায়াহীন, অশরীরী, অলোহিত, শুত্র অক্ষরকে জানেন, তিনি পরম অক্ষরকেই প্রাপ্ত হন ৷ সৌম্য, যিনি

এঁকে জ্বানেন, তিনি সর্বজ্ঞ সর্বস্থরপ হন। এ বিষয়ে একটি শ্লোক আছে।—সৌম্য, বিজ্ঞানাত্মা, প্রাণসমূহ ভূতবর্গ সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে যে অক্ষরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সেই অক্ষরকে যিনি জ্বানেন তিনি সর্বজ্ঞ হন সমস্ত বস্তুতে প্রবেশ করেন। ইতি।

### পঞ্চম প্রশ্ন

তারপর শিবির পুত্র সত্যকাম তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ভগবন, মান্নুষের মধ্যে যিনি অস্তকাল পর্যস্ত সেইওঙ্ককারের ধ্যান করেন, তিনি তার দ্বারা কোন্লোক জয় করেন ?

পিপ্ললাদ তাঁকে বললেন, সত্যকাম, ওন্ধারই প্রসিদ্ধ পর ও অপর ব্রহ্ম বলে বিদ্ধান ব্যক্তি এই ওন্ধার অবলম্বন করেই তাঁদের একজনের অনুস্থানন করেন। যদি তিনি সর্বদা এক মাত্রার ধ্যান করেন, ভবে তিনি তাঁর দ্বারাই সংবাধিত হয়ে শীল্র পৃথিবীতে জন্মলাভ করেন। ঋক্ মন্ত্রই তাঁকে মন্ত্রম্যলোক প্রাপ্ত করায়। সেখানে তিনি তপস্থা ব্রহ্মচর্য ও প্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে মহিমা অনুভব করেন। আর যদি তিনি দ্বিমাত্রার ধ্যান করেন, তাহলে তিনি মনে সম্পন্ন হন অর্থাৎ আত্মভাব প্রাপ্ত হন। যজুর্বেদ তাঁকে অন্তর্নীক্ষে সোমলোকে উন্নীত করে। সেখানে তিনি বিভৃতি অনুভব করে প্রায় পৃথিবীতে ফিরে আসেন। কিন্তু যিনি ব্রিমাত্রাযুক্ত ওম্ অক্ষরে পরম পুরুষকে অভিধ্যান করেন, তিনি জ্যোতির্ময় সূর্য সম্পন্ন হন। সাপ্র যেমন খোলস মুক্ত হয়, তেমনি করে তিনিও পাপমুক্ত হন। সামের দ্বারা তিনি ব্রহ্ম লোকে উন্নীত হন এবং সেখানে তিনি জীবসমন্ত্রিভূত হিরণ্যগর্ভ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সর্ব শরীরে অনুপ্রবিষ্ঠ পরম পুরুষকে দর্শন করে। এ বিষয়ে ছটি শ্লোক আছে।—

ওক্কারের তিন মাত্রা পৃথক ভাবে প্রযুক্ত হলে মৃত্যুর বিষয়ীভূত হয়। কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে যথায়থ প্রযুক্ত হয় এবং জাগং স্বন্ধ ও স্মৃত্তির অধিচাতা পুরুষের ধ্যানে প্রযুক্ত হলে ওক্কারতব্জ্ঞাতা কখনও বিচলিত হন না। ঋক্ মন্ত্রে এই মনুয়ালোক, যজুর্মন্ত্রে অন্তরীক্ষের চল্লাক ও সামমন্ত্রে যে ব্রহ্মলোক লাভ হয়, তা বিদ্বানরা অবগত আছেন।

বিদ্বানরা এই তিন লোক ওঙ্কার অবলম্বন করেই লাভ করেন। যা শাস্ত, অঞ্চর, অমৃত, অভয় ও শ্রেষ্ঠ, তাও লাভ করেন।

#### ষষ্ঠ প্রশ্ন

এর পরে ভরদ্বাজের পুত্র স্থকেশা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ভগবন, কোমল দেশের রাজপুত্র হিরণালাভ আমার নিকটে এসে এই প্রশ্ন করেছিলেন, ভরদ্বাজ, আপনি কি ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষকে জানেন ! আমি এই কুমারকে বললাম, না, আমি এই পুরুষকে জানি না। আমি যদি তাঁকে জানতাম তো তোমাকে বলব না কেন! যে মিখ্যা কথা বলে, সে সমূলে শুকিয়ে যায়। সেই জন্ম আমি মিখ্যা কথা বলতে পারি না। তিনি নীরবে রথে আরোহণ করে ফিরে গেলেন। এই পুরুষ কোথায়, আমি আপনাকে তাই জিজ্ঞাসা করছি।

পিশ্ললাদ তাঁকে বললেন, সৌমা, যাঁতে এই যোড়শকলাউৎপন্ন হয়, সেই পুরুষ এই শরীরের অভ্যন্তরেই আছেন। তিনি দর্শন অর্থাৎ চিন্তা করলেন, দেহ থেকে কে উৎক্রান্ত হলে আমি উৎক্রান্ত হব এবং কে প্রতিষ্ঠিত থাকলে আমিও প্রতিষ্ঠিত থাকব। তিনি প্রাণ সৃষ্টি করলেন, প্রাণ থেকে ক্রমে আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়,মন ও অন্ন। অন্ন থেকে বীর্য, তপ, মন্ত্র, কর্ম, লোক এবং লোকের নামও সৃষ্ট হল। সমুদ্রের দিকে প্রবহমান নদীরা যেমন সমুদ্রে প্রশেকরে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং নাম ও রূপ লোপ পেয়ে তারা সমুদ্র নামেই পরিচিত হয়, তেমনি পুরুষের দিকে গমনোগ্রত সেই পরিত্রন্তী পুরুষকে লাভ করে বোড়শকলাও অন্তর্হিত হয়। তথন নাম রূপ সমস্ত ভেদাভেদ বিনম্ভ হয়ে কেবল পুরুষই অবশিষ্ট থাকেন। এই অবস্থায় সেই বিদ্বান ব্যক্তি কলার অতীত ও অমর হন। এই বিষয়ে একটি প্লোক আছে—
যে পুরুষে সমস্ত কলা রথচক্রের নাভিতে অরের মতো প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই জ্ঞাতব্য পুরুষকে জানো, যাতে মৃত্যু তোমাদের ব্যথা দিতে না পারে।

পিপ্ললাদ তাঁদের বললেন, আমি এই পর্যন্তই পরব্রহ্মকে জানি। এর

বেশি আর কিছু নেই।

তাঁরা তাঁকে অর্চনা করে বললেন, আপনিই আমাদের পিতা, কারণ আপনি আমাদের অবিভার পরপারে নিয়ে গেলেন। পরম ঋষিদের নমস্কার।

প্রশ্ন উপনিষদ সমাপ্ত

## ২. মৃপ্তক

#### অবতারণা

অর্থব বেদের অনেকগুলি উপনিষদ আছে বলে মনে করা হয়। কেউ বলেন এর সংখ্যা প্রায় ছুই শত, কেউ বলেন আটাশ। কিন্তু সাধারণ ভাবে তিনথানি উপনিষদ অথর্ববেদীর স্বীকৃত। এদের নাম প্রশ্ন, মৃগুক ও মাণ্ডুক্য। অনেকের মতেএই উপনিষদথানিই শ্রেষ্ঠ বলে মুগু বামুগুক নামে পরিচিত হয়েছে। আবার কেউ বলেন যে মুণ্ডক নাম মুণ্ডন করা অর্থে মুন্ড্ ধাতু থেকে গৃহীত অর্থাৎ অবিছা ও অজ্ঞানতা মুগুন করে বলেই এর নাম মুগুক উপনিষদ। এটি তিনটি মুগুকে বিভক্ত। শৌনকের প্রশ্নের উত্তরে অঙ্গিরা পরা ও অপরা বিছার উপদেশ দিচ্ছেন। শৌনক জানতে চেয়েছিলেন, কোন রিগা জানলে সব কিছুই জানা যায়। এরই উত্তরে অঙ্গিরা বললেন যে বিতাত রকমের—পরা ও অপরা। যে বিভায় ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, ভার নাম পরা বিভা এবং বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি আর সব বিছার নাম অপরা। প্রশ্ন উপনিষদের ভাবের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে । প্রশ্ন উপনিষদের প্রথম পাঁচটি প্রশ্নে প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচেনা নেই, তবেতার আমু-ষঙ্গিক বলা যেতে পারে। ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরে যোড়শ কলাযুক্ত পুরুষের কথা পুবই সংক্ষেপে বলা হয়েছে। মৃগুক উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্বেরই বিস্তারিত আলোচনা। এই উপনিষদেই আছে স্বাধীন ভারতের শীলমোহরে গুহীত মহাবাক্য: সভামেব জয়তে।

#### গ্রন্থারম্ভ

দেবগণ, আমি যেন আমার কান দিয়ে কল্যাণের কথা শুনি, চোথ দিয়ে দেখি মঙ্গদময় বস্তু। স্থির ও দৃঢ় শরীরে কোমাদেব স্তুতি করে যেন দেবহিত আয়ু লাভ করি। ত্রিবিধ বিশ্বের শাস্তি হোক।

### প্রথম মুগুক

বিশ্বের কর্ডা, ভুবনের পালয়িতা ব্রহ্মা দেবতাদের মধ্যে প্রথমে আবিভূতি হয়েছিলেন। তিনি সর্ব বিজ্ঞার প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিজ্ঞা তাঁব জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্বকে দান করেছিলেন। ত্রহ্মা অথর্বকে যা বলেছিলেন, অথর্ব তা পুরাকালে অঙ্গিরাকে বলেছিলেন। তিনি তা ভরদ্বান্ধ বংশের সতাবছকে বলে-ছিলেন। ভরদ্বাজ আবার অঙ্গিরাকে সেই পরাবরা বিভা দান করে-ছিলেন। মহা গুহস্থ শৌনক যথাবিধি অঙ্গিরার নিকটে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবন, কী জানলে এই সমস্তই জানা যায় গু তিনি তাঁকে বললেন, ব্রহ্মবিদরা বলেন যে পরা ও অপবা এই ছটি বিল্লাই জ্ঞাতব্য। এদের মধ্যে ঋগ্নেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিয —এরা অপরা বিছা। আর যার দারা অক্ষরকে জানা যায়, তারই নাম পরাবিলা। সেই অদুশ্য, অগ্রাহ্য, কারণহীন রূপহীন, চক্ষু-কর্ণ-হস্ত-পদ-বর্জিত, নিত্য, বিভূ, সর্বগত, অতি সুক্ষা ও ভূত সমূহের উৎপত্তির কারণ – সেই অক্ষর ভ্রহ্মাকে জ্ঞানীরাই দর্শন করেন। মাকড়শা যেমন নিজের দেহ থেকে তন্তু উৎপাদন করে . পুনরায় তা নিজের দেহেই গ্রহণ করে, পৃথিবীতে যেমন ও্যধি উৎপ**য়** হয়, অথবা জীবিত পুরুষের দেহ থেকে যেমন কেশ ও লোম জন্মে, তেমনি অক্ষয় ব্রহ্ম থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি। তপস্থায় ব্রহ্ম বিস্তার লাভ করেন। তা থেকে অয়। অর থেকে প্রাণ, মন, সত্য ও লোক হয় এবং কর্ম থেকে অমৃত। যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ, তপস্থা যাঁর জ্ঞান-ময়, তাঁর থেকেই ব্রহ্ম, নাম, রূপ ও অর জনায়।

সবের আচরণ কর। সুকৃতির লোকের জক্মই এই পথ। প্রজ্ঞলিত স্বায়িতে শিখা যখন লেলিহান হয়, তথনই আজ্ঞা ভাগের মধ্যে আন্তৃতি দেবে। যার অগ্নিহোত্র যজ্ঞ দর্শ ও পূর্ণমাস যাগ বিরতি এবং আগ্রয়ণ কর্মবর্জ্জিত যাতে অতিথি সেবা নেই, যাতে সময়ে হোম ও বৈশ্বদের কর্ম অনুষ্ঠিত হয় না, অবিধিপুর্বক আহুতকেই অগ্নিহোত্রাদি যজমানের সপ্তলোক বিনষ্ট করে। কালী করালী মনোজবা ও স্থলোহিতা, সুধুমবর্ণা স্ফুলি-क्रिनी ও দীপ্রিশালী বিশ্বরুচী—অগ্নির এই সাতটি লেলিহান জিহবা। এই সব প্রজ্ঞলিত অগ্নিশিখাতে যুগাকালে যিনি অগ্নিহোত্রাদি আচ-রণ করেন, সেই সব আহুতি সূর্যরশ্মি হয়ে তাঁকে গ্রহণ করে যেখানে দেবতাদের একমাত্র অধিপতি ইন্দ্র বাস করেন সেখানেই নিয়ে যায়। আম্বন আম্বন, এই আপনাদের স্বকৃত পবিত্র ব্রহ্মলোক, এই রক্ম প্রিয় বাক্য বলতে বলতে এবং অর্চনা করতে করতে সেই সব দীপ্তিময় আহুতি সূর্যের রশ্মিযোগে যজমানকে বহন করে। যে অষ্টাদশ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে নিকুষ্ট ধর্ম বিহিত হয়েছে, তারা বিনাশী ও অনিতা এবং তাদের সম্পাদিত কর্মফলের সহিত বিনষ্ট হয়। তাই যে সব মৃঢ়লোক এই কর্মকে শ্রেয়ো বলে সমাদর করে, তারা পুন:পুন: জরা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। যারা অবিচার অন্তরে বর্তমান, এবং নিজেদের জ্ঞানী ও পণ্ডিত মনে করে গৌরব বোধ করে এই রকম মূঢ ব্যক্তিরাজ্বা-রোগ ও অনর্থে পীডিত হয় এবং অন্ধ পরিচালিত অন্ধের স্থায় বিভ্রান্ত হয়ে ইতস্তত বিচরণ করে। বালকের মতো অজ্ঞ লোকেরা নানা প্রকার অজ্ঞান-তার মধ্যে থেকেও অহস্কারবশত মনে করে যে তারাই কুতার্থ। কর্মীরা কর্মফলে আদক্তির জন্ম প্রকৃতিতত্ত জ্ঞানে না বলে কর্মফলেরভোগ শেষ হলেই হংগার্ড হয়ে স্বর্গভ্রম্ভ হয়। প্রমৃত্ ব্যক্তিরা ইষ্টাপুর্ত কর্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে বলে আর কোনও শ্রেয়ো জানে না। তারা স্বর্গে পুণ্যফল ভোগ করে মনুয়ালোকে অথবা হীনতর লোকে প্রবেশ করে। যে সব শাস্ত বিদ্বান লোক ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করে অরণ্যে তপস্থা ও শ্রদ্ধা নিয়ে বাস করেন, তারা বিরজ হয়ে সূর্য দার দিয়ে সেখানেই যান, যেখানে সেই অমৃত ও অধ্যায়ত্মা পুরুষ আছেন। কর্মার্জিড লোক

পরীক্ষা করে প্রাক্ষণ নির্বেদ অবলম্বন করবেন। কারণ কর্মের অনুষ্ঠান দিয়ে অকৃত লাভ হয় না। সেই বিজ্ঞান লাভের জন্ম সমিধ হাতে বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে যাবে। সেই বিদ্ধান গুরু সম্যক প্রশান্তচিত্ত ও শমান্বিত সেই আগন্তককে যে ব্রহ্ম বিভায় সত্য অক্ষর পুরুষকে জানা যায় সেই বিভা যথায়থ রূপে বলবেন।

### দিতীয় মুণ্ডক

সেই অক্ষর পুরুষই সতা। মুদীপ্ত অগ্নি থেকে যেমন তারই অনুরূপ সহস্র স্থালি**ন্স** নির্গত হয়, হে সৌম্য, ঠিক তেমনি করে **অক্ষর পু**রুষ থেকেও নানাবিধ জীব জন্মায় ও তাঁতেই বিলীন হয়। সেই দিব্য পুরুষ অমূর্ড, অস্তরে ও বাহিরে বিগুমান, অজ, অপ্রাণ, অমনা, শুভ্র এবং স্থুল প্রকৃতি হতে শ্রেষ্ঠ যে অব্যাকৃত প্রকৃতি বা অক্ষর, তা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই পুরুষ থেকে প্রাণ, মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি ও জল এবং বিশ্বের ধারিণী পৃথিবী-ও উৎপন্ন হয়। অগ্নি এবং মুর্ধা চন্দ্র ও সূর্য তুই চক্ষু, দিক কর্ণ, বিবৃত বেদবাক্য, বায়ু, প্রাণ, হৃদয় বিশ্ব এক পদদ্বয় পৃথিবী— ইনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা। সূর্য যার সমিধ, সেই অগ্নি এই পুৰুষ থেকেই জাত। সোম থেকে পৰ্জন্ম এবং তা <mark>থেকে</mark> পৃথিবীতে ওষধি জন্মে। পুরুষ স্ত্রীতে বীর্যপাত করে এবং তা থেকে বছ প্রজা উৎপন্ন হয়। সেই পুরুষ থেকে ঋক, সাম, ও যজুর্বেদ, দীক্ষা, সমস্ত যজ্ঞ, সযুপ যজ্ঞ এবং দক্ষিণা, সংবংসর, যজ্ঞকর্তা ও লোকসমূহ জ্ঞাত হয়। এই সব লোক চন্দ্র পবিত্র করেন ও তাতে তাপ দেন সূর্য। সেই পুরুষ থেকেই বছধা দেবতা সমুংপন্ন হয়েছেন। সাধ্য, মন্তুয়া, পশু ও পক্ষী, প্রাণ ও অপান, ত্রীহি ও যব, তপস্থা, শ্রদ্ধা ও সত্য, ব্রহ্মচর্য ও বিধি উৎপন্ন হয়েছে। তাঁর থেকেই সপ্ত প্রাণ উৎপন্ন হয়। সপ্ত শিখা, সপ্ত সমিধ, সপ্ত হোম এবং সপ্তলোক, যেখানে প্রাণীভেদে সাত সাতটি শরীরাঞ্জিত ইন্দ্রিয় নিহিত হয়েছে—এ সবও তাঁর থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। তাঁর থেকেই সমস্ত সমূজ ও পর্বত উদ্ভূত হয়েছে। সর্বরূপ নদী প্রবা-হিত হচ্ছে, সমস্ত ওষধি এবং রস উৎপন্ন হয়েছে। সেই রসের ছারাই

এই অন্তরাত্মা ভূতবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করেন। এই পুরুষই এই বিশ্ব, কর্ম ও তপস্থা। যিনি এই পরম অমৃত ব্রহ্মকে হৃদয়ে নিহিত বলে জানেন, হে সৌম্য, তিনি ইহলোকেই অবিভার গ্রন্থি ছিন্ন করেন। যে ব্রহ্ম প্রকাশমান, জীবের হাদয়ে সন্নিবিষ্ট, গুহাচর নামধারী ও সর্ব-ভূতের মহান আশ্রয়, তাঁতে গতিশীল, প্রাণচঞ্চল, নিমেষযুক্ত ও নিমেষ-রহিত—সব কিছুই সমর্পিত আছে। যে ব্রহ্ম সং ও অসং, বরেণ্য, বরিষ্ট, জীবের বিজ্ঞানের অতীত, তাঁকে ভোমরা জানে।। যিনি দীপ্তিমান অণু হতেও অণু, যাঁতে এই লোক ও তার অধিবাসীরা নিহিত, তিনিই এই অক্ষর ব্রহ্ম। তিনিই প্রাণ্ন, বাক ও মন, তিনিই সত্য ও অমৃত। হে সৌমা, তাঁকেই বিদ্ধ করতে হবে বলে জেনো। উপনিষদে উক্ত মহাস্ত্র ধনু গ্রহণ করে উপাসনা দ্বারা শাণিত শর সন্ধান করবে। সৌম্যা ধনু আকর্ষণ করে তদভাবগত চিত্তে লক্ষ্য সেই অক্ষর ত্রন্মকেই ভেদ কর। প্রণবই ধনু, আত্মাই শর, এবং ব্রহ্মকে তার লক্ষা বলা হয়। অপ্রমন্ত হয়ে সেই শক্ষ্যকে ভেদ করতে হবে। তারপর শরের মতো তন্ময় হবে। হ্যালোক পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত প্রাণের সঙ্গে মন যাঁতে ওতপ্রোত হয়ে আছে, সেই এক আত্মাকেই জান, অগ্র কথা পরিত্যাগ কর। ইনিই অমৃতের সেতু। রথ নাভিত্তে অরের মতোযে হাদয়ে নাডী সংপ্রবিষ্টআছে, সেই হৃদয়ের অন্তর্দেশে বস্থা প্রকাশমান হয়ে এই আত্মা বিচরণ কর-ছেন। সেই অত্মাকে ওম ভেবে ধ্যান কর। অন্ধকারের পরপারে উত্তীর্ণ হবার জন্ম তোমাদের মঙ্গল হোক। যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ, পুথিবীতে যাঁর এই মহিমা, সেই আত্মাই জ্যোতির্ময় ত্রত্মপুরে অর্থাৎ প্রদয়ের আকাশে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মনোময় প্রাণ ও শরীরের সেতৃর হৃদয়ে সন্নিহিত থেকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ধীর ব্যক্তিরা বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁকে পরিপূর্ণভাবে দেখেন। তিনি আনন্দরূপ অমৃতরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন।— ত্ত্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যস্থি ধীবয় আনন্দর্রপমমূতং যদ্বিভস্তি ॥ ২।২।৮ সেই পরাবর ত্রন্ধের দর্শন হলে হৃদয়ের গ্রন্থি ভিন্ন হয়ে সমস্ত সংশয় ছিল্ল হয় এবং ত্রস্তার সমস্ত কর্মও ক্ষয় হয়। আত্মবিদ বিদ্বানরা জ্বানেন যে শ্রেষ্ঠ হির্ণায় কোশে বিরজ নিক্ষল ব্রহ্ম বিছমান আছেন। তিনি শুক্র এবং জ্যোতিরও জ্যোতি। সেখানে সূর্য দীপ্তি পায় না। চন্দ্র ভারকারাও না। বিছাতেরও দীপ্তি নেই, অগ্নি কী ভাবে দীপ্তি পাবে ? দীপ্তিমান তাঁর অমুগত থেকেই দীপ্তি পায়। তাঁর দীপ্তিতেই সমস্ত প্রকাশ পাচ্ছে। এই অমৃত ব্রহ্ম পুরোভাগে অবস্থিত, পশ্চাতেও ব্রহ্ম। ব্রহ্মই উত্তর ও দক্ষিণে, উধ্বে ও নিয়ে বিস্তৃত হয়ে আছে। এই জগৎই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম।

# তৃতীয় মুগুক

দ্বা স্থপণা সযুজা সথায়া সমানং বৃক্ষং পরিষম্বজাতে।
তায়েরকাঃ পিপ্ললং স্বান্ধন্তানশ্বরক্তোহিভাবন্দীতি।। ৩।১।১
একজোড়া সথা ভাবাপন্ন স্থান্দর পাণি একই বৃক্ষে পরস্পরকে আলিক্ষন
করে আছে। তাদের একটি স্বাত্ব পিপ্লল ফল খাচ্ছে, অকাটি তানা খেয়ে
শুধু দেখছে। পুরুষ সেই একই বৃক্ষে নিমগ্ন হয়ে নিজেকে শক্তিহীন
ভেবে মূহ্যমান হয়ে শোক করে, যখন অক্টে যোগী-সেবিত ঈশ্বরকে দেখে
এবং তাঁর মহিমা জেনে বীতশোক হয়। ওষ্টা যখন এই উজ্জলবর্ণ কর্তা
ব্রহ্মযোনি ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন, তখন এই বিদ্বান পুণ্যপাপ মুক্ত
হয়ে নিরঞ্জন পরম সামা লাভ করেন। যিনি সর্বভূতের দ্বারা প্রকাশিত
হন, তিনিই প্রাণ। বিদ্বান তাঁকে জেনে অভিবাদী হন না, তিনি আ্বান্ক
ক্রীড়, আ্বারতি ও ক্রিয়াবান হন। ব্রহ্মবিদদের মধ্যে ইনিই শ্রেষ্ঠ।
ক্রীণ-দোষ যাতিরা যাঁকে দর্শন করেন, সেই জ্যোতির্ময় শুল্র আ্বাক্রানের
শরীরের অভ্যন্তরেই সম্যক জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্মের দ্বারা নিতা লাভ করা
যায়।

সত্যমেব জয়তে নানুতং সত্যেন পদ্বা বিভতো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত,্যয়য়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্থ পরমংনিধানম্।।৩।১।৬
সত্যই জয় লাভ করে, অনৃত নয়। বিস্তীর্ণ দেবযান পথ সত্যেই লাভ
করা যায়। যেখানে সভ্যের পরম নিধান আছে, আপ্তকাম ঋষিরাসেই
পথেই সেখানে যান। সেই ব্রহ্মা রহৎ দিব্য অচিস্তারূপ। তিনি স্ক্রা
হত্তেও স্ক্রাভর রূপে প্রকাশ পান। তিনি দূর থেকে স্কুরে, আবার এই
দেশেই অতি নিকটে আছেন। জান্তার নিকটে এই গুহাতেই নিহিত

আছেন। চোথ দিয়ে তাঁকে গ্রহণ করা যায় না, বাক্যের দ্বারাও না। তিনি অহা দেবতা বা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্ম নন। তপস্থা বা কর্ম দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায় না। জ্ঞানের প্রসাদে যাঁর সম্ব বিশুদ্ধ, তিনিই ধ্যানের সময় সেই নিক্ষণ ব্রহ্মকে দেখতে পান।

ন চক্ষুষা গৃহতে নাপি বাচা নাহৈয়দেবৈস্তপদা কৰ্মণা বা।

জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সন্তম্ভ তম্ভ তং পশ্যতে নিক্ষলং ধ্যায়মানঃ ।।৩।১৮ যে শরীরে প্রাণবায়্ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রবিষ্ট আছে, সেই সুক্ষ আত্মাকে চিত্ত দিয়ে জানতে হবে! এই আত্মার দারাই জীবের চিত্ত ইন্দ্রিয়দের সঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই চিত্ত বিশুদ্ধ হলেই আত্মা প্রকাশিত হন। বিশুদ্ধ সত্ত পূরুষ যে যে লোক পাবার জ্ঞায় মনে মনে সংকল্প করেন এবং যে সব কামাবস্ত পেতে চান, তিনি সেই সেই লোক জ্ঞায় করেন ও কামাবস্তাও পান। এই জ্ঞাই কল্যাণকামী বাক্তি সেই আত্মালকা করবেন।

যাঁতে বিশ্ব নিহিত আছে, যিনি শুল্র ও প্রকাশমান, আত্মজ্ঞ পুরুষ সেই পরম ধাম ব্রহ্মকে জানেন। যে নিজাম ধীর বাক্তিরা সেই পুরুষের উপাসনা করেন, তাঁরা এই শুক্রজাত দেহ অতিক্রম করেন। যে কাম্য বস্তুর চিন্তা করে তা কামনা করে, তার সেই কামনার ছারা সেই সব স্থানে জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু যাঁরা আপ্রকাম ও কুতাত্ম, তাদের সমস্ত কামনা ইহলোকেই বিশুপু হয়।

নায়মাত্রা প্রবচলেন লভ্যোন মেধ্যা ন বহুনা শ্রুতেন।

যযোবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্ত সৈধে আয়া বিবৃণুতে তন্ং স্বাম ॥ গং।০ এই আত্মা প্রবচনে লাভ হয় না মেধাতেও না। বহু শাস্ত্র শুনেও তা লাভ হয় না। ইনি যাকে বরণ করেন, তিনিই এঁকে লাভ করেন। তাঁর নিকটেই এই আত্মা নিজেব রূপ প্রকাশ করেন।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাং।
এতৈরুপায়ৈযর্ভতে বস্তু বিদ্বাংস্তব্যৈষ আত্মাবিশতে ব্রহ্মধাম॥ অ২।
এই আত্মা বলহীনের লভ্য নয়, প্রমাদেও লাভ করা যায় না এবং লিঙ্গবহিত তপস্থাতেও তাঁকে পাওয়া যায় না। কিন্তু যে বিদ্বান এই সব

উপায়ে যত্ন করেন তার আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে। ঋষিরা এঁকে পেয়ে জ্ঞান তৃপ্ত কৃতাত্মা বীতরাগ ও প্রশাস্ত হন। সেই ধীর ব্যক্তিরা সমাহিত চিত্তে সর্বত্রগামী ব্রহ্মকে সর্বত্র পেয়ে সর্বাত্মক ব্রহ্মে প্রবেশ করেন। বেদান্ত বিজ্ঞানে যাদের অর্থ স্থানিশ্চিত হয়েছে এবং সন্ধ্যাস-যোগে যাঁরা শুদ্ধ সত্ত হয়েছেন, সেই সব যতি জীবিত কালেই ব্রহ্মভূত ও দেহত্যাগের পর ব্রহ্মলোক পেয়ে মুক্তিলাভ করেন। তাঁদের প্রাণাদি পঞ্চদশ कला निष्क निष्क প্রতিষ্ঠা বা কারণে বিলীন হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজ নিজ দেবতায় প্রবেশ করে। সমস্ত কর্ম বিজ্ঞানময় আত্মা এই সব ষ্পবায় পরত্রক্ষে একত্ব লাভ করে। প্রবহমান নদীরা যেমন নাম ও রূপ ত্যাগ করে সমুদ্রে অস্ত যায়. তেমনি বিদ্বানত নামরূপ মুক্ত হয়ে পরাং-পর অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ দিবা পুরুষকে প্রাপ্ত হন। যিনিই এই পরম ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রহ্ম হন। এঁর কুলে কেউ অব্রহ্মবিদ হন না। তিনি শোক ও পাপ অভিক্রম করেন, গুহার গ্রন্থি থেকে বিমুক্ত হয়ে অমৃত হন। ঋকমন্ত্রে এই কথা বলা হয়েছে – যে ক্রিয়াবান বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি প্রদ্ধার সঙ্গে একর্ষি নামে অগ্নিতে হোম করেন এবং যারা যথা-বিধি শিরোত্রতৈর অমুষ্ঠান করেন, তাঁদের নিকটেই এই এক্সবিভা বলা যেতে পারে।

পুরাকালে অঙ্গিরা ঋষি এই সভা বলেছিলেন। যিনি ব্রভাচরণ করেন নি, তিনি ইহা অধ্যয়ন করেন না। পরম ঋষিদের নমস্কার।

মণ্ডুক উপনিষদ সমাপ্ত

## ৩. মাণ্ডুক্য

### অবতারণা

আনেকে মনে করেন এই উপনিষদের রচয়িতা মাণ্ড্ক বা মাণ্ড্কা ঋষি। তাঁর নামেই উপনিষদের এই নাম হয়েছে। এতে মন্ত্রের সংখ্যা মাত্র বারো। নিশ্চিত রূপে এই উপনিষদকেই ক্ষুক্তম বলা যেতে পারে। কিন্তু সর্ববাদীসন্মত ভাবেই এটি অর্থবিবেদের অন্তর্গত একখানি প্রামাণিক

### **উপনিষদ**।

এতে রচনা-রীতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। গতান্থগতিক ভাবে কোন আখ্যায়িকা বা সংলাপের মাধ্যমে ব্রহ্মবিভার উপদেশ দেওয়া হয় নি। এই উপনিষদে গতে ব্রহ্মোপদেশ দেওয়া হয়েছে ওক্কার অবলম্বন করে। ওক্কারের যেমন অভউভ ও ম এই তিন মাত্রা, জীবেরওতেমনি জাগরণ স্বপ্ন ও সুষ্প্তি এই তিন অবস্থা।জীবের এই তিন অবস্থারই তুল্য ব্রহ্মের বৈশ্বনর, তেজস ও প্রাক্ত নামে ওক্কারে বিশ্বত তিন মাত্রা। তুরীয় পাদ এদের অতীত। তিনি মাত্রাহীন ওম্। জাগ্রং স্বপ্ন ও সুষ্প্তি এই তুরীয় পাদে একীভূত।

#### গ্রন্থারম্ভ

দেবগণ, আমি যেন আমার কান দিয়ে কল্যাণের কথা শুনি, চোখ দিয়ে দেখি মঙ্গলময় বস্তু। স্থির ও দৃঢ় শরীরে তোমাদের স্তুতি করে যেন দেব-হিত আয়ু লাভ করি। ত্রিবিধ বিম্নের শাস্তি হোক।

ধন্ এই অক্ষরই সব। এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা এই যে অভীত বর্তমান ওভবিযাং—এ সবও ওঙ্কার। ত্রিকালের অভীত আরও যা কিছু আছে, তাভ
ওঙ্কার। এ সবই ব্রহ্ম, এই আত্মা ব্রহ্ম। এই আত্মা চার পাদ বিশিষ্ট।
জাগ্রত অবস্থায় যিনি বাহ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, যাঁর সাতটি অঙ্গ ও উনিশটি
মুখ এবং যিনি সুল বিষয় ভোগ করেন, সেই বৈশ্বানর পুরুষ তাঁর প্রথম
পাদ। স্পাধাবস্থায় যিনি অন্তবিষয়ের জ্ঞাতা, তাঁরওসাতটি অঙ্গ ও উনিশটি মুখ, কিন্তু তিনি শুধু স্ক্র্ম বিষয় ভোগ করেন। তিনিই তৈজস নামে
আত্মার বিতীয় পাদ। যে সুপ্ত অবস্থায় লোকে কিছু কামনা করে না, কোন
স্থাও দেখে না,তাকেই সুষ্প্তি বলে। যিনি এই সুষ্প্ত অবস্থায় থাকেন,
তিনি একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময়, আনন্দভূক্ ও বেতোমুখ। সেই
প্রাক্তই আত্মার ভূতীয় পাদ। ইনি সর্বেশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্থামী,
ইনি সকলের উৎপত্তির স্থান এবং সর্বভূতের উদ্ভব ও প্রভারের কারণ।
ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নন, বহিঃপ্রজ্ঞ নন, উভয়তঃ প্রজ্ঞও নন, ইনি প্রশ্লানখন
নন, প্রক্ষও নন, আবার অপ্রক্ষও নন। ইনি অদৃশ্য, অব্যবহার্য, অগ্রাক্য

অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ, একাত্মপ্রত্যয়সার, প্রপঞ্চোপশম, শাস্ত, শিব ও অদ্বৈত। এঁকেই চতুৰ্থ বা তুৱীয় বলা হয়। ইনিই আত্মা,এঁকেই জানতে হবে। সেই আত্মাই এই ৬ম্ অক্ষর অধিকার করে আছেন। তিনিই ওঙ্কার ও তিনমাত্র। অধিকার করে আছেন। আত্মার পাদগুলিই ভঙ্কারের মাত্রা এবং ভঙ্কারের মাত্রাগুলিই আত্মার পাদ। অ-কার, উ-কার ও ম-কার-- এই তিনটি ওঙ্কারের মাত্রা। জাগ্রত অবস্থার অধি-ষ্ঠাতা বৈশ্বানর প্রথম মাত্রা অ-কার, উভয়কেইব্যাপ্তির জন্ম এবং প্রথম বলে যিনি জানেন, তিনি সমস্ত কামনার বস্তু লাভ করেন এবং মহৎদের মধ্যেও প্রথম হন। স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা তৈজদ দ্বিতীয় মাত্রা উ-কার। উৎ-কর্ষ ও উভয়ন্থই যে এর কারণ এই কথা যিনি জানেন, তিনি জ্ঞানের উৎকর্ষ করেন এবং সমভাবাপন্ন হন। এঁর কুলে অব্রহ্মবিদ জম্মে না। সুষুপ্তি স্থানগত প্রাক্ত ওঙ্কারের তৃতীয় মাত্রা ম-কার। ইনি যে বিশ্ব ও তৈজ্বস আত্মার পরিমাপক ও বিনয় স্থান – এ কথা যিনি জানেন, তিনি সব কিছুর স্বরূপ জানতে পারেন এবং সবার আশ্রয়স্থল হন। আত্মার চতুর্থ পাদ মাত্রাহীন ওঙ্কার ইনিই অমাত্র, অব্যবহার্য, প্রপঞ্চের অতীত, শিব ও অদ্বৈত--আত্মাকে যিনি এই রূপে জানেন, তিনি আত্মা-ভেই প্রবেশ করেন।

মাণ্ডুক্য উপনিষদ সমাপ্ত